## क्रिनिस्यन्द्रवा की वन-क्रिक

H

### শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রশীত

কলিকাতা

কলেজ-ট্রীট মার্কেট, শিশির-পাব্লিশিং-হাউস্, হইতে শ্রীশিশিরকুমার মিত্র বি-এ কর্তৃক প্রকাশিত ফাস্থন, ১৩২৬

মলা জুই টাক।

# (plales 2 porti)

Page - 15 - 16

" 27 **- 2**8

# 55 **-** 56

91 **-** 92

97 - 98

**" 139 -140** 

" 149 **-**150

" 215 **-**216

13.11.75

## क्रिनिस्यन्द्रवा की वन-क्रिक

H

### শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রশীত

কলিকাতা

কলেজ-ট্রীট মার্কেট, শিশির-পাব্লিশিং-হাউস্, হইতে শ্রীশিশিরকুমার মিত্র বি-এ কর্তৃক প্রকাশিত ফাস্থন, ১৩২৬

মলা জুই টাক।

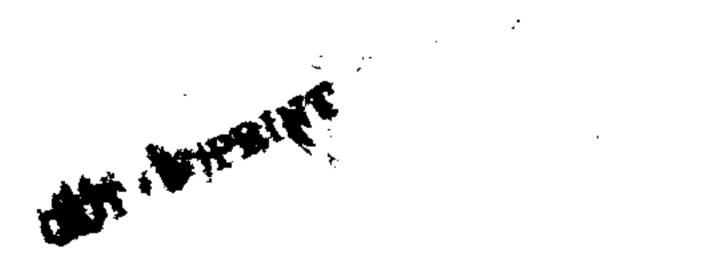

### WHEN AL LIBRERY

De Grand

প্রিণ্টার-প্রাশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্যা ১৪।এ,রামতনু বস্তর লেন, কালিকাতা।

### গঙ্গাজকোই গঙ্গা-পূজা করিলাম— গেখক

### ভূমিকা

শীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জীবন-কথা সন ১৩২১ সালে, বৈশাথ হইতে চৈত্র মাস পর্যন্ত, ধারাবাহিকভাবে "ভারতী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। মাননীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী মহাশয়া তখন "ভারতী"র সম্পাদিকা ছিলেন। কাগজের ছর্মালতা এবং মুদ্রন-সংক্রান্ত যাবতীয় দ্রব্যের মহার্ঘতাহেতু নানাকারণে, এতদিন গ্রন্থানি প্রকাশিত করিতে পারি নাই।

১৩১৯ সালের প্রাবণ মাসে "সাহিত্যরথী জ্যোতিরিক্রনাথ" ও ১৩২১ সালের ফাল্কনে প্রকাশিত "জ্যোতিরিক্রনাথের জীবন-স্মৃতি"র শেষাংশটুকু, গ্রন্থের স্থান্সতি রক্ষার্থে 'স্চনা'র দিয়াছি। এতপ্তাতীত, প্রদাম্পদ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিক্রনাথের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, "জীবন-স্থৃতি"র বহুল অংশকে এই গ্রন্থ মধ্যে পরিবর্দ্ধিত, পরিবর্জিত এবং পরিবর্ত্তিত আকার দান করা হইয়াছে।

এই স্থানে সক্তজ্ঞ অন্তরে স্বীকার করিতেছি যে, শ্রদ্ধাম্পদা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীই আমায় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিক্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে বিশেষরূপে প্রণোদিত এবং উৎসাহিত করিয়া, আরম্ভ হইতে নানা প্রকারে আমায় সাহায্য করিয়াছেন। এই গ্রন্থ-সন্নিবিষ্ট তেইশ থানি ব্লক্তপ, তিনিই আমায় দান করিয়াছেন। বলা বাছল্য, তাঁহার উৎসাহ ভিন্ন এ পুস্তব্থানি ক্থনই রচিত হইতে পারিত না।

"মানসী ও মর্মবাণী"র সহাদয় কর্তৃপক্ষগণ এবারেও আমায় কতকগুলি ব্লক দিয়াছেন, এজগু তাঁহাদের নিকট আমি ঋণী। বাকীগুলি নৃতন্তির করান' হইয়াছে।

ফটোগ্রাফের অভাবে ছ'একথানি প্রয়োজনীয় চিত্র এবার দিতে পারা গেল না; দ্বিভীয় সংস্করণে সে ক্রটি সংশোধিত করিবার ইচ্ছা রহিল। ইতি সন ১৩২৬ সাল, ২১শে ফাল্কন, বৃহস্পতিবার দোলপূর্ণিমা,— ( ইংরাজী ৪ঠা মার্চ্চ, ১৯২০)

১৪এ, রামতমু বস্থা লেন, কলিকাতা

শীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

## সূচী

| বিব্য                 |                            |                 |       | শঞাৰ        |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------|-------------|
| <u> স্</u> চনা        | •••                        | •••             | • • • | . \$        |
| বাল্য-স্মৃতি          | •••                        | •••             | •••   | २৫          |
| কৈশোর-স্বৃতি          |                            | * * *           | • • • | 89          |
| ₄দেকালের কলি          | কাতাগৃহ ও সমাজ-স্থা        | ত •••           | •••   | ૯૭          |
| ছেলেখেলা, নাট         | ক∙রচনা ও অভিনয়            | •••             | ***   | . 95        |
| পাঠ-শেষ               | • •                        | •••             | •••   | <b>b</b> •  |
| বোম্বাই-গমন, সং       | ষীত-শিক্ষা এবং নাট্য-সা    | হিত্যের সংস্কার | •••   | ৮৯          |
| নব্যতন্ত্র, গৃহ-সংস্থ | ার, হিন্দুমেলা             |                 | . ••• | 322         |
| • সাহিত্য-চৰ্চা ও     | সমাজ-সংস্থার               | ***             | •••   | ३७१         |
| শিন্ন-বাণিজ্য প্রা    | তিষ্ঠার উন্তম, "ভারতী"     | ও "বালক" এবং    |       |             |
|                       | সার <del>স্বত-স্থিলন</del> | ***             | •••   | ১৬৬         |
| শিকার ও ষ্টামার       | -পরিচালনা                  | ***             | •••   | >66         |
| ∗ভারত সঞ্চীত-সম       | াজ প্ৰতিষ্ঠা ও সংস্কৃত না  | টক অমুবাদ       | • • • | २३∙         |
| বেদব্যাদের বিশ্র      | <b>ম</b>                   | •••             | •••   | २२७         |
| বংশ-লভা               |                            | ••.             |       | <b>২</b> ২8 |
| পরিশিষ্ট—তত্ত্ববে     | াধিনী পত্রিকার জন্মকৎ      | n               | •••   | २२१         |

## চিত্ৰ-সূচী

| (2)     | শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ( বর্ত্তমান বয়দে ) | মৃ    | ্থপত্ৰ     |
|---------|------------------------------------------------------|-------|------------|
| (२)     | শান্তিধাম •••                                        | •••   | ೨          |
| (0)     | উপাসনা-মন্দির …                                      | •••   | 9          |
| (8)     | শীযুক্ত প্রভাতকুমার মুথোপাধ্যায়                     | •••   | >>         |
| ( a )   | "বাল্মীকি-প্রতিভা"য় জ্যোতিরিক্সনাথ ও                |       |            |
|         | রবীক্রনাথ স্থার-সংযোগ করিতেছেন                       | •••   | > @        |
| ( & )   | শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিক্রনাথ ঠাকুর ( কৈশোরে )            | •••   | २ १        |
| (9)     | ৺হেমেশ্রদাথ ঠাকুর ···                                | •••   | ৩১         |
| (৮)     | ৺গিরীক্রনাথ ঠাকুর · · ·                              | •••   | ৩৭         |
| ( 6 )   | ৺নগেক্সনাথ ঠাকুর · · ·                               | ***   | 83         |
| ( • ¢ ) | ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্দ্ৰ সেন \cdots                    | •••   | 68         |
| ( >> )  | স্বর্গীয় কবিবর অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী                  | •••   | a a        |
| ( ১२ )  | স্বর্গীয় ডাক্তার দ্বারিকানাথ গুপ্ত (ডি, গুপ্ত )     | •••   | <b>6</b> 9 |
| ( >0 )  | কবিবর মাইকেল মধুস্দন দত্ত                            | •••   | ৬৫         |
| ( 8¢ )  | ৺ গুণেক্রনাথ ঠাকুর 💮 \cdots                          | •••   | લ્હ        |
| ( >@ )  | ৺মনোমোহন থোষ (পঠদশায়)                               | •••   | 99         |
| ( 8¢ )  | ঐ ব্যারিষ্টার •••                                    | •••   | <b>b</b> @ |
| ( 96 )  | শ্রীযুক্ত দিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (যৌবনে)                 | ***   | د ه        |
| ( >> )  | কবিগুরু রবীক্রনাথ •••                                | • • • | ৯৭         |
|         |                                                      |       |            |

| (২০) ৺রামনারায়ণ তর্করত্ন                                                           |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| (২১) ৺নীলকমল ম্পেপ্রপ্রাক্ষ্                                                        | ••    | . >06       |
| (২১) ৺নীলকমল মুখোপাধ্যায় ও ৺যত্নাথ মুখোপাধ্যায়<br>(২২) ৺সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় | • •   | . >0%       |
| (२७) अवर्तीय सम्बन्धना —के                                                          | ••    | · >>0       |
| (২০) স্বর্গীয় মহারাজা যতীক্রমোহন ঠাকুর                                             | ••    | . :59       |
| (২৪) ৺জানকীনাথ ঘোষাল                                                                | **1   | >5>         |
| (২৫) স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার                                            | • • • | · >२৫       |
| (২৬) ৺গণেক্রনাথ ঠাকুর                                                               | ***   | 525         |
| (২৭) ৺শিবনাথ শান্ত্ৰী                                                               | •     | 500         |
| (২৮) শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার                                      |       |             |
| স্বৰ্গীয়া সহধৰ্মিণী কাদম্বরী দ্বৌ                                                  | •••   | রঙং         |
| (২১) শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্থ                                                         |       | >8°         |
| ( ্ ) স্বর্গীয় কবিবর গিরিশচক্র ঘোষ                                                 | •••   |             |
| (৩১) স্বর্গীয় কবিবর রাজক্বন্ধ রায়                                                 |       | \$85        |
| (৩২) স্বর্গীয় শুর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়                                          | •••   |             |
| (৩৩) স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বস্তু                                                     |       | ১৬৩         |
| (৩৪) রেভারেও কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়                                                |       | ১৬৯         |
| (৩৫) কবিবর শ্রীযুক্ত দেবেক্রনাথ সেন্                                                | • • • | CPC         |
| (৩৬) স্বর্গীয় রাজেজলাল মিত্র সি, জাই, ই                                            | •••   | 244         |
| (७१) मिशक विकास सम्बद्धा है।<br>(७१) मिशक विकास                                     | • • • | <b>८५८</b>  |
| (৩৭) শ্রীযুক্ত বিজয়চক্র মজুমদার বি-এল                                              | • • • | दरद         |
| (৩৮) ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার<br>(১৯১ — জ- — ১                                      | • • • | १६८         |
| (৩৯) স্বৰ্গীয় মনোমোহন বস্তু                                                        | • •   | २०১         |
| (৪০) স্বর্গীয় শুর তারকনাথ পালিত                                                    | ••    | २०१         |
| (৪১) বিভাসাগর মহাশয়ের শেষ-শ্যা                                                     | ••    | <b>4</b> 22 |

| (89) | শ্রীযুক্ত সত্যেক্তনাথ ঠাকুর I. C. S. |         | २५२          |
|------|--------------------------------------|---------|--------------|
|      | মহর্ষি দেবেক্তনাথ ঠাকুর              | •••     | २२৫          |
| (8¢) | স্বৰ্গীয় হারকানাথ ঠাকুর             | •••     | <b>₹</b> .95 |
| (sঙ) | শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী            | • • • • | २०२          |



## জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি

#### সূচনা

ইংরাজি ১৯১২ সাল এলা এপ্রিল, সমাটের আদেশে বন্ধ ও বেহার প্রদেশ বিচ্ছিন্ন হইল। আমি স্থানান্তরে রাজকার্যো নিযুক্ত ছিলাম;— এপ্রিলের শেষভাগে বদলি হইন্ন রাঁচিতে পৌছিলাম। সাহিত্য-রথী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিক্রনাথ ঠাকুর মহাশন্ন রাঁচিতে স্থানিভাবে অবস্থান করেন ইহা আমার পূর্ববিধিই জানা ছিল। কিন্তু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইবার স্থযোগ তৎপূর্বের আমার ঘটে নাই—স্কুতরাং রাঁচিতে পৌছিয়াই সেই সোভাগ্যলাভের ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইনা উঠিল।

রাঁচি, ২৯শে এপ্রিল, সোমবার। সন্ধ্যা ৬টার সময় জনৈক বন্ধুর সঙ্গে শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিজনাথ ঠাকুর মহাশ্যের সহিত সাক্ষাৎ-মানসে বাহির হইয়া প্রায় ৬॥০টার সময় তাঁহার নব-নির্দ্মিত "শান্তিধামে" গিয়া উপস্থিত হইলাম। "মোরাবাদী" নামক একটি কুদ্র পাহাড়ের উপর তাঁহার বাসভবন। পাহাড়ের উপরে একটি কোঠা-বাড়ী ও তাহার সাম্দেশে তিনটি বাঙ্গলা। সেদিন রাত্রিটি বড় পরিষ্কার ছিল। মাথার উপর আকাশভরা জমাট জ্যোৎসা, পায়ের তলে সবুজ ঘাস; পথের পাশে-পাশে অগণিত পার্বত্যবৃক্ষগুলার উপবন; আর দূরে, প্রকৃতির চন্দ্রালোকিত সেই নৈশবাসর-কক্ষে চিত্রিত প্রাচীরের মত তরঙ্গায়িত কালো কালো পাহাড়ের শ্রেণী—একটানা, অচ্ছিন্ন, যেন অন্ধিত। পাহাড়তলীর মেঠো পথে কোল মজুরেরা গান করিতে করিতে বাড়ী ফিরতেছে। এ নির্জ্জন পার্বত্যপথে ইহাদের কোলাহলেই প্রভাতের আলো ফুটে, আবার ইহাদের কোলাহলেই দিনের আলো শেষ হয়। এই কোল-নরনারীর সম্মিলিত-সঙ্গীতেই প্রতিদিন এখানে নিস্ক্রিক্রে হয়।

বাণী ও কমলার বরপুত্র জ্যোতিরিক্তনাথ সে সময়ে নীচের ঘরের বারান্দায় বসিয়া আত্মীয়স্বজনের সহিত বিশ্রস্তালাপ করিতেছিলেন। বন্ধবর একটু দূরে দাঁড়াইলেন, আমি একটু অগ্রসর হইয়। একজন ভূতাকে বলিলাম, "বাবুকে বল, আমরা তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।"

জ্যোতিবাবু যেথানে ছিলেন ভূত্য আমাদিগকে একবারে সেই স্থানেই লইয়া ষাইতে চাহিল; কিন্তু আমরা তাহাতে স্বীকৃত না হইলে সে বলিল, "তবে হামি বাবুকে বলিয়া দিচ্ছি, আপ্লোগ্ ঠার্ করুন্।"

ভূতা যেমন সংবাদ দিল, মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়াই জ্যোতিবাবু একেবারে আমাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত। দেখিলাম দীর্ঘ, ঋজু, রুশ, গৌরবণ একটি মূর্ত্তি আমাদের সম্মুখে। সে মূর্ত্তি প্রসন্ন, হাস্তোজ্জ্বল, কোমল। তাঁহার কণ্ঠস্বর মৃত্ব অথচ স্নেহভরা। ললাট প্রশন্ত, নাসা উন্নত, মুখ্নী সৌমা, সরল এবং প্রতিভাদীপ্ত। সেই অসপ্ত সিগ্ধ



"শান্তিধান"



জ্যোৎসালোকে শুল্র পায়জামা ও পাঞ্জাবী পরিহিত, ততাধিক শ্লিশ্ধ ও কাস্তবর্ণ মৃত্তি দেখিরা, স্বপ্রদৃষ্ট মহাপুরুষের আবির্জাব মনে করিয়া আমরা হইজনেই কিছুক্ষণ বাক্য হারাইয়া বিহ্বল হইরা দাঁড়াইরা রহিলাম; সম্রমে অপ্রতিভভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইরা থাকিয়া আমরা তাঁহার পাদম্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিলে, তিনি আমাদিগকে নীচেই একটি কক্ষে লইরা গিয়া বদাইলেন। সে কি দৌজস্তু,কি স্নেহ! সে সময় বহুদিন এমন স্নেহের কথা শুনি নাই বলিয়াই তাঁহার স্নেহ যেন আমরা দিগুণ পরিমাণে অন্নভব ও উপভোগ করিলাম। আমাদের কথাবার্তায় সেথানে বিল্ল ঘাটতে পারে ভাবিয়া তিনি আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া আঁকা বাঁকা পথে পাহাড়ের উপরের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। এই উপরের বাড়ীতেই তিনি আজকাল পাকেন, নীচে কথন কথনও কোনও কাযে বা ভ্রমণের সময় নামিয়া আসেন। উপরে উঠিতে উঠিতে আমাদিগকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে আপনারা রবি ভাবেন নি ত ?"

আমরা সেরপ ভূল করি নাই, জানাইলাম। তার পর তিনি আমা-দের পরিচয় শুনিয়া, একটু চিন্তা করিয়াই বলিলেন, "হাঁ, হাঁ আপনার নাম যে আমি জানি, মধ্যে মধ্যে আপনার লেখা পড়ে' ধাকি।" এই বলিয়া, তিনি আমার একটি কবিতার খুব প্রশংসা করিলেন।

উপরে গিয়াই তিনি আমাদিগকে তাঁহার উত্তানবাটিকায় লইয়া গেলেন। সেথানে ছোট ছোট পুলাতরুগুলির তলদেশে সমাকার শ্বেত উপলথগুণ্ডলি আলিপনার স্থায় সজ্জিত; লতাগুলি উত্থানমধ্যে, প্রাচীর-গাত্রে, বৃক্ষকাণ্ডে সংলগ্ন,—নানাবিধ পুলালতার বিচিত্র গল্পে বর্ণে পুলান বাটিকাটি তপোবনের মত স্থানর, পবিত্র এবং মনোরম। ভিনি বলিলেন, কয়েকদিন হইল বিহার ও উদ্যোধ্যানে সহাস্থান ছোটলাট বাহাহর (Sir Charles Bayley) সান্ধাল্রমণে বহির্গত হইয়া তাঁহার বাসভবনে আসিয়া উপস্থিত হন। জ্যোতিবাবু তথন নীচেছিলেন। তিনি জানিতেনও না যে লাটসাহেব তাঁহার বাটীতে আসিয়া-ছেন। লাট বাহাহর পুষ্পবাটিকাটি দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হয়েন, এবং জ্যোতিবাবুর জনৈক অতিথি অবিনাশ বাবু, যিনি লাটবাহাহরকে এই সমস্ত দেখাইতেছিলেন, তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "I envy you Babu."

পাহাড়টির সর্কোচ্চশৃঙ্গে একটি প্রস্তর নির্মিত উপাসনামন্দির আছে। মন্দিরটি সহরের প্রায় সমস্ত স্থান হইতেই দৃষ্টিগোচর হয়। এই মন্দিরটি নির্মাণ করিতে অনেক অর্থও ব্যয় হইয়াছে। মন্দিরটি ছোট; কেবল চারিদিকে চারিটি স্তম্ভ ও মাথায় একটি ছাতার মত ছাদ। লম্বে প্রস্তে মন্দিরটি ১২।১৪ ফুটের বেশী নয়। এই মন্দির নির্মাণ করাইতে জ্যোতিবাবু কাশী হইতে :মিস্ত্রী ও প্রস্তর আনাইয়াছিলেন-এবং নীচে হইতে উপরে পাথর উঠাইতেও ২া৩ মাস কাল বৃথা ব্যয় হয়। মিস্ক্রীরাও বসিয়া বসিয়া ২০০ মাস বেতন লইয়াছিল,—ইত্যাদি নানা অস্কবিধায় স্থায় যাহা ব্যয়িত হওয়া উচিত ছিল, তাহা অপেকা অনেক বেশীই পড়িয়া গিয়াছিল। প্রথম প্রথম এথানে তাঁছাকে বড়ই জলকতে ভুগিতে হইয়াছিল। কিয়দূরে একটি ঝরণা ছিল, তাহা হইতে জল আনাইয়া কোনও রকমে মিস্ত্রীর কাষ এবং নিজেদেরও বাবহার চলিত।

অনেকক্ষণ যুরিয়া ফিরিয়া আমরা পাহাড়টির উফীষের মত এই মন্দিরটির মেঝেতে আসিয়া বসিয়া নানা বিষয়ের কথোপকংন করিতে লাগিলাম।



উপাদনা মন্দির



সাহিত্য এখন অনেক উন্নত। এখন লোকে ইতিহাস, প্রত্নতন্ত্র, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি নানা গবেষণামূলক সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত। এ বড়ই শুভ লক্ষণ, সন্দেহ নাই। এখন লেখকেরা নৃতন নৃতন স্থানের বিবরণ দিয়া নানা স্থানের কাহিনী, উপকথা, আচারব্যবহারের ইতিহাস দিয়াও বঙ্গসাহিত্যকে দিন দিন সমৃদ্ধ করিতেছেন।"

ন্তন লেথকদিগের সম্বন্ধে তিনি বলেন, "উদীয়মান কবিদিগের মধ্যে সতোন্দ্রনাথ দত্ত একজন প্রতিভাবান কবি। যতীন্দ্রমোহন বাগ্চীর কবিতাও আমার ভাল লাগে। গল্পকে প্রভাতকুমার মুথোপাধ্যায়, দৌরীন্দ্রমোহন মুথোপাধ্যায়, দীনেন্দ্রকুমার রায়, এঁদের লেথা আমার বড় ভাল লাগে।" গল্পলেথার সম্বন্ধে তিনি বলেন, "গল্পলেথা অবজ্ঞার জিনিস নহে—এতেও থুব গুণপনা আবশ্যক। গল্পের Plot রচনা করিতে ও চরিত্রাদি বর্ণনা করিতে যথেষ্ট কল্পনাশক্তি ও স্ক্রাদৃষ্টি আবশ্যুক, তারপর মানবচরিত্রে অধিকার না থাকিলে গল্প মোটেই জ্বেম না; এ হিসাবে গল্প ও উপস্থাদের মূল্য অল্প নহে।"

নিজের লেখা সম্বন্ধে তিনি বলিলেন, "আর যৌবনের সে তেজ ও ক্ষমতা নাই, এখন কোনও রক্ষমে অভ্যাসটা রক্ষা করা—এ একটা ব্যাধির মত হইরা দাঁড়াইয়াছে। তাই, "প্রবাসী," "ভারতী," "বঙ্গদর্শনে" একটু একটু লিখিয়া থাকি। লিখিতে ইচ্ছা খুবই, কিন্তু সামর্থ্যে কুলায় না।"

ভাষার আলোচনায় তিনি বলিলেন, "আজ কাল ছ'টো নৃতন কথা উঠেছে "কী" আর "মতো"। অনর্থক শব্দ বিক্লতিতে লাভ কি ? অধিকাংশ স্থলেই অর্থ স্পষ্ট বুঝা যায়—ছই এক স্থলে অর্থের অস্পষ্টতা বৃহতে পারে, আমি স্বীকার করি। যেখানে অস্পষ্টতার সম্ভাবনা আছে

গোল মিটে যায়। যেমন মনে কর—"তুমি কি বল্চ?" এই বাক্যে ঝোঁকের বা অর্থের ভিন্নতা অনুসারে "তুমি কি বল্চ?" বা "তুমি কি-বল্চ?"—এইরূপ লেখা যাইতে পারে। প্রথম স্থলে, "তুমির" উপর ঝোঁক, দ্বিতীয় স্থলে "কি-র" উপর ঝোঁক।

"মত" শব্দের অর্থ যেথানে "সদৃশ"—সেথানেও আবিশ্রক হইলে এইরূপ হাইফেন প্রয়োগে অর্থ স্পত্তি করা যাইতে পারে। যথা "তোমার-মত লোক নাই!"

"যাই হোক্, কোন বিশেষ চিহ্নপ্রয়োগে যদি ভাষার অস্পষ্টতা দূর হয়, তবে তাহাই করা কর্ত্বা।" এই প্রদক্ষে তিনি আরও বলিলেন যে, আরবী ও ফার্ণী ভাষাও এই হিসাবে অসম্পূর্ণ। কেন না, তাহাতে এক বানানের অনেকরূপ পাঠ হয়, কাষেই অর্থ না বৃঝিয়া পড়া যায় না। এ সমস্ত যে ভাষার অভাব তাহাতে আর সন্দেহ নাই। "আমাদের ভাষায় V উচ্চারণের মত বর্ণ নাই, এইজন্য আমি V লিখতে "ভ" না লিখে মারাঠী নিয়মে "হব" লিখি।" দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিলেন, "আহ্বানে" "হব" অনেকটা Vর মত, এই জন্য Venus লিখিতে তিনি "ভিনাস না লিখিয়া "হিবনাস" লেখেন।

যোগেশবাবুর যুক্তাক্ষরনির্কাসনসজ্জা দেখিয়া তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "এ কেবল শক্তির অপব্যবহার ও পণ্ডশ্রম মাত্র। তাঁহার প্রণালী সাধারণে গৃহীত হইবার পক্ষে কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় না।"

তাহার পর আমাদিগকে লইয়া তিনি ছাদের উপর গিয়া বিজয় বাবুর (মজুমদার) কথা পাড়িলেন। বিজয় বাবুর অনেক প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "বিজয় বাবুর চমৎকার ছন্দজ্ঞান। তিনি যে একজন গ্রন্থকীট তাহা তাঁহার লেখা পড়িলেই বুঝা যায়।" বিজয়বাবুর বিষয়



শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়



তিনি আমায় অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, পরে তাঁহার চক্ষুর অসুথ শুনিয়া খুবই বিমর্ঘ হইয়া পড়িলেন।

হঠাৎ অর্ণপীড়া বৃদ্ধি পাওয়ায় রবীন্দ্রনাথের ইয়্রোপযাত্রা স্থগিত হইয়া গেল, দে অস্থ এখনও সম্পূর্ণ আরোগা হয় নাই, ডাক্তারেরা এখন তাঁহাকে অন্তত ৩৪ মাসকাল সামান্ত নড়াচড়া পর্যান্ত করিতে নিষেধ করিয়াছেন, এই কথা কয়টি বলিতেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কোমল হুদ্য় ভ্রাতৃবাংসল্যে ভরিয়া উঠিল এবং কণ্ঠশ্বর ক্ষীণতর হইয়া গেল।

রাত্রি প্রায় ৮॥০ বা ৯টা বাজিল। আমরা সেদিনের মত বিদায় ভিক্ষা করায় জ্যোতিবাবু হুঃখ-প্রকাশ করিলেন যে রাত্রি অধিক হওয়ায়, তাঁহার একটি লতামগুপ ও একটি গুহা আছে সে হুইটি আমাদিগকে দেখাইতে পারিলেন না। এই জন্ম আর একদিন একটু সকাল সকাল আসিতে অনুরোধ করিলেন।

আগামী রবিবারে জ্যোতিবাবৃকে "বাল্মীকি-প্রতিভা"র স্থর শুনাইতে অনেকে অনুরোধ করিয়াছেন,তিনিও স্বীকৃত হইয়াছেন—এই জন্ম তাঁহার গৃহে সেইদিন একটি মজলিশ হইবে। তিনি আমাদিগকেও তাহাতে হাজির হইবার জন্ম সঙ্গেহে নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং সেদিন যে নিশ্চয়ই আসিব সে প্রতিশ্রতি আদায় করিয়া তবে আমাদিগকে ছাড়িলেন।

জ্যোতিবাবুর কাছেই শুনিলাম যে "বাল্মীকি-প্রতিভা"র প্রায় সব গানের স্থরই জ্যোতিবাবুর সংযোজিত।

জ্যোতিরিক্রনাথ আমাদিগকে নীচে পর্যান্ত আসিয়া বিদায় দিয়া গেলেন। আমরা পথে ভাবিলাম—"আজ সোমবার, রবিবার আসিতে এখনও অনেক দেরী!" (२)

পূর্বেই কথিত হইয়াছে জ্যোতিরিক্রনাথের এ ভবনের নাম "শান্তিধাম"। শান্তিধাম বাস্তবিকই শান্তিধাম। এথানে আরও একটি বিশেষ জিনিষ এই যে, ফটকের উপরে ধ্যানীবৃদ্ধের একটি মর্ম্মর্ক্তি প্রতিষ্ঠিত।

শান্তিধানের আর একটি বিষয় বাকী রহিয়া গিয়াছে। প্রথম, একটি গুহা। গুহাটি কৃত্রিম নয়। যে পাহাড়ের উপরে জ্যোতিবাবৃর বাড়ী, তাহারই পশ্চিম দিকে কয়েকটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর এমন ভাবে আছে, যে তাহা দ্বারা আপনা-আপনিই নীচে একটি ভীষণ গহরর স্টে হইয়াছে। গুহার ভিতরে স্থান নিতান্ত কম নয়। সাত-আট জন লোক অনায়াসে সেখানে বিসিয়া গুইয়া বেশ স্বচ্ছদে আলাপ করিতে পারে। সম্প্রতি তাহার ভিতরটি বাধাইয়া আরও আরামপ্রদ করা হইয়াছে। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছয়, অন্ধকারও নয়। উপরে নীচে পাশে চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কালো কালো পাথর। গুহার ভিতরে বসিলে মনে হয় যেন গিরিপ্রস্তরময়ী ধরণীর কোলে বসিয়াছি। তার পাথরগুলির গায়ে ঠেস দিলে বা স্পর্শ করিলে মনে হয় মূর্ত্তিমতী পৃথিবীকেই মেন স্পর্শ করিতেছি। গুহাটির প্রায় ২০০ ফুট নীচে সমতল ক্ষেত্র।

দিতীয়, একটি লতামগুপ। ঠিক এই গুহার নীচে, পাহাড়টির গায়েই এই মগুপটি বেন আঁকা। মগুপটি সমতল ক্ষেত্রভূমি হইতে একটু উচ্চে অবস্থিত। মগুপের তলাটি বেশ শান্-বাধান'—"বেঞ্চি"-গাঁথা। উপরের ছাদে একটি মঞ্চ রচিত হইয়াছে, তাহাতেই শতাগছিকৈ তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এখন সেই লতা-জালে মঞ্চি

্মধ্যে মধ্যে জ্যোতিবাবুর এই নির্জন শৈলাবাদে সত্যেক্রনাথও আসিয়া বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই তাঁহার সঙ্গীর মধ্যে ছইটি জীব। এক "গঞ্জু" কুকুর, অপর "রূপী" বানরী। রূপীকে আগে দেখি নাই, এইবার দেখিলাম। তাহার হৃদর মাতৃক্ষেহে পরিপূর্ণ। রূপীর কোলে একটি ছোট কুকুরের বাচ্ছা। একদণ্ডও সে বাক্তাটিকে ছাড়িয়া দেয় না। বাচছাটি মাতৃহীন, রূপীও বন্ধা। কুকুর-বাচছাটি রূপীর স্তনপান করে, এবং দিন-রাত্রি তাহার নিকটেই থাকে। কেহ বাচ্চাটিকে লইতে গেলে রূপী একবারে সিংহীর মত তাহাকে আক্রমণ করিতে আসে। বাচ্ছাটি রূপীর বক্ষঃস্থল আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া ক্ষভ-বিক্ষত করিয়া দিয়াছে, তবুও সে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া রাখে। রূপী যথন থায়, তথনও বাচ্ছাটিকে এক হাতে ধরিয়া থাকে, পাছে সে পলাইয়া যায়। এই বাচছাটি আজ কয়েক দিন হইল কোথায় চলিয়া গিয়াছে, রূপী দিন হুই প্রায় অভুক্ত ছিল। কেহ যদি "আয় আয়" বলিয়া চুম্কারি দিত, অমনি দে তড়িতাহতের স্থায় উচ্চকিত হইয়া ব্যাকুল নেত্রে চারিদিক খুঁজিত, ভাবিত বুঝি সে ফিরিয়াছে। হায়রে মাতৃত্বেহ। আগে জানিতাম কুকুরে ও বানরে কখনই বনে না। কিন্তু মাতৃক্ষেহের নিকট আজ সে জাতিগত পাৰ্থক্য কোথায় ? শান্তিধামে স্বই শান্ত, স্বই পবিত্ৰ 🖠

শান্তিধামের দর্শকসংখ্যাও বড় কম নয়! প্রত্যন্ত সকাল ৭টা হইতে বেলা ১০টা ও অপরাত্মে ৪টা হইতে সন্ধ্যা পর্যান্ত দর্শকের বিষম ভিড়। সকলের জন্মই দার অবারিত। বাড়ী ঘর সারাদিনই খোলা পড়িয়া আছে, ফটকও দিবারাত্র অরুদ্ধ, যে-কেহ আসিয়া সব পরিদর্শন করিয়া যাইতে পারে, কাহাকেও কাহারও অনুমতির অপেকা করিতে আগে অন্নতি লইয়া তবে উপরে উঠেন। যদিও এরূপ অনুমতির কোন প্রয়োজন নাই তাঁহারাও জানেন—তথাপি একটা ভদ্রতাবা সভ্যতাস্চক কায়দার জন্ম তাঁহারা বিনা অনুমতিতে কথনও উপরে আসেন না।

৫ই মে, ১৯১২, রবিবার। নিমন্ত্রণরক্ষা-কল্পে পূর্ব্বোক্ত বন্ধুর সহিত ঠিক আত্টার সময় "শান্তিধামে" আসিয়া উপস্থিত হইলাম। নীচে হইতে পাহাড়ের উপরের ঘর পর্যান্ত পথটি দীপমালায় আলোকিত। ফটকে তিন চারিজন দারোয়ান্ ছিল—তাহাদেরই একজন আমাদিগকে উপরে লইয়া গেল। উপরে যাইবামাত্রই জ্যোতিবাবু সম্প্রেই আমাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। নিজে যেমন মিপ্তমুথে আমাদিগকে আহ্বান করিলেন, তেমনি আমাদিগকেও বেশ বস্তুতান্ত্রিকভাবে মিপ্তমুথ করাইয়া দিলেন। সেদিন সহরের গণ্যমান্ত ভদ্রলোক প্রায় সকলেই তাঁহার বাটীতে উপস্থিত ছিলেন।

ঠিক সাড়ে সাতটার সময় "বাল্মীকি-প্রতিভা" আরম্ভ হইল। প্রথমত "বাল্মীকি-প্রতিভা"র সারাংশটি তিনি মিষ্টমধুর ভাষায় বির্জ্জ করিয়া, যেখানে যেরূপ হাবভাব প্রয়োজন ঠিক তেমনি করিয়া একে একে সমস্ত গানগুলি গাহিয়া গেলেন। গান অপেক্ষা এখনও আমার হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া আছে সেই "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠা ত্বম্" শ্লোকটি! সে যে কি গভীর ভাবাবেশে ও গন্তীর স্বরে শ্লোকটি তিনি আওড়াইয়াছিলেন সে যাহারা শুনিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। সেই স্থর যেন এখনও কানে বাজিতেছে। গৌরকান্তি, শুল্রকেশ, তপন্থীর মত—উজ্জ্ল দীর্ঘ ক্ষীণ দেহয়ন্তি উত্তোলন করিয়া যখন তিনি শ্লোক পাঠ আরম্ভ করিলেন, তথন মনে হইল যেন সত্য-সত্যই বাল্মীকির মুথে সেই আদি-কবিতা শুনিতেছি। "বাল্মীকি-প্রতিভা"র পর সকলের অনুরোধে অন্ত বিষয়ক গীতবাল্যদিও আরম্ভ হইল।

আমাদের সম্মুর্থেই Dwarkinএর একটি বিশাল piano ছিল— জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিপুণ অঙ্গুলিম্পর্শে সে বিপুল আনন্দে উচ্ছ্বুসিত হইয়া উঠিল। পিয়ানো, সেতার, তবলা, মন্দিরা, এসরাজ, হার্ম্মোনিয়ম প্রাভৃতির সহযোগে কয়েকটি ঐক্যতান বাস্ত হইল,—এবং আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কেবল একজন ভদ্রলোক গান করিলেন। রাত্রি ১০টার সময় সভা ভঙ্গ হইল—আমরাও হাদ্য়ের ভক্তিশ্রনা জ্ঞাপন করিয়া বাসার দিকে ফিরিলাম।

এ আদরে দেখিবার একটি বিশেষ জিনিষ ছিল, সেটি জ্যোতিরিদ্রনাথের অধাবসায় এবং ললিতকলার প্রতি অক্লান্ত অনুরাগ। এক
মুহুর্ত্তিও না থামিয়া "বালাকৈ-প্রতিভা"র সমস্ত গানগুলি একে একে গাহিতে
ভাঁহার শ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, তব্ ভাঁহার উৎসাহের বিন্দুমাত্রও হ্রাস দেখা গেল না! ঘর্দ্মাক্ত কলেবরে যথন বেহালা ও পিয়ানো
বাজাইতে লাগিলেন, তথন তাঁহার ক্লান্তি দেখিয়া আমাদের কণ্ঠ হইতে
লাগিল; কিন্তু তিনি প্রকৃতিজ্য়ী একনিষ্ঠ সাধকের মত একবারে
তথ্যর হইয়া পড়িয়াছিশেন। বার্দ্ধক্য ও ক্লান্তি পরাজিত হইয়া দ্রে
সরিয়া গেল, আর জ্যোতিরিক্তনাথ আপনার মহামহিমায় প্রতিষ্ঠিত
রহিলেন। আসিবার সময় ভাঁহার কণ্ঠ হইল বলিয়া আমরা ক্ষমাভিক্ষা করায় জনৈক ভদ্রলোক বলিলেন, "আমাদের ত আমোদ
হ'ল!"

জ্যোতিরিজনাথ হাসিলেন, কিন্তু কথাটা ঠিক। সে হাসিটি শিশুর-মত উচ্চ ও সরল। (0)

রাঁচিতে আমি প্রায় একবংসর ছিলাম। এই অল্পকালের মধ্যেই জ্যোভিরিক্রনাথের পুত্রাধিক সেহ ও অপরিসীম আদরলাভের পরম সোভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। আমার চাকরী উপলক্ষে সহরের মধ্যেই থাকিতে হইত, কিন্তু প্রতাহ একবার করিয়া আমার মোরাবাদী না গোলেই চলিত না। যদি কোনও দিন বিলম্ব হইত, জ্যোতিবাবু লোক পাঠাইয়া দিতেন। যদি কোনও কারণে কোনও দিন যাওয়া না ঘটিত, তাহা হইলে পরদিন প্রাত-ভ্রমণে বাহির হইয়া তিনি স্বয়ং রিক্স চড়িয়া আসিয়া আমার তিরস্কার করিয়া যাইতেন। তাঁহার আদরের চেরে তাঁহার সেই তিরস্কারেই আমি অধিক পুলকিত ও গভীর আনন্দের বেদনায় আঅহারা হইয়া, তাঁহার পদপ্রাত্তে লুটাইয়া পড়িতাম।

প্রতিরিক্তনাথ এবং আমি কথোপকথন করিতেছি। প্রসঙ্গক্রমে জ্যোতিরিক্তনাথ এবং আমি কথোপকথন করিতেছি। প্রসঙ্গক্রমে জ্যোতিবাবু বলিলেন বে "আজকালকার স্কূলের পড়ান'তে আমার মোটেই আস্থা নাই। বে-রকমে ছেলেদিগকে পড়ান' হয় এ বেন অনেকটা বেগার-ঠেলা না-করিলে-নয় এই ভাবে সম্পাদিত হইয়া থাকে। ছেলেদের কি পড়িতে ইচ্ছা, কিসে অনিচ্ছা, কোন্টা তাহারা শীঘ্র শিখিবে, কোন্টা তাদের প্রকৃতিবিক্তম—তার কোন' বিচারই করা হয় না। পরীক্ষা হয় সে শুধু বানান্ও মানে মুখস্থর, এবং ধারাপাতের আরুত্তির। ছেলের যে কি ক্ষমতা বা কোন্ বিষয়টি কোন্ ছেলে শীঘ্র আরত্ত করিতে পারিবে—এই অত্যন্ত দরকারী বিষয়টাকে একবারে ক্রেক্তা করা হয়। ছেলেদের জন্ম যে একটা Reutine করে দেওয়া

"আমার মতে প্রাথমিক শিক্ষা রামায়ণ মহাভারতে যতটা হয়, এমন বােধ হয় আর কিছুতেই হয় না। আজকাল শিশুপাঠ্য নামে অনেক পুতৃকই প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু দেগুলি বাস্তবিক শিশুর উপযোগী কি না, একটা চিন্তার বিষয়। শিশুর নমনীর হালয়থানিকে ভাবের, ধর্মের, কল্পনার, জ্ঞানলিন্সার, ধারণার উপধােগী বিষয় সে সব পুতৃকে একত্র আছে কিনা সন্দেহ। এই হিসাবে, শিশুদের উপযোগী করিয়া রচিত রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পৌরাণিক ধর্মগ্রন্থগুলি অমূল্য।"

পূজনীয় শ্রীযুক্ত দিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথও এই কথা স্বীকার করিয়া জ্যোতিবাবুর প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-প্রণালীর অনুমোদন করিলেন।

জ্যোতিবাব শীযুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের একটি পুত্র ও একটি কন্তার শিক্ষার ভার শইয়াছিলেন, আমি গতবার দেখিয়া গিয়া-ছিলাম। শিক্ষাপ্রণালীটি একটু অদ্ভুত প্রকারের বলিয়া তাহার পরিচয়ও একটু এই প্রদঙ্গে দিব।

শিশু ছুইটি গান শেখে, পিয়ানো শেখে, সর্বাদা দাদাভাই"এর সহিত গল্প করে—আবার পড়ে এবং অঙ্ক কষে। ছুইজনের বয়সই আট বংসরের ভিতর।

জ্যোতিবাবু স্থবীরেক্র ও মঞ্র জন্ম গুইখানি থাতা বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহাতে ছেলেদের মত কয়েকটি কবিতা ও গান আছে। প্রথমত সেই কবিতা মুখস্থ করিয়া গান করিতে হয়, তারপর সেইটি পিয়ানোতে বাজাইতে হয়—তাহারও স্বরলিপি আছে। আবার যেটি যেমন কবিতা, তাহার পাশে তদমুরূপ একটি চিত্রও আছে। একাধারে ভাব, ছন্দ ও রূপশিক্ষার প্রণালী আমার এই নৃতন দেখা। চিত্রগুলি কোনটি

বলা বাহুল্য, এগুলি সুবই জ্যোতিবাবুরই হাতের আঁকা। শিশুদের জন্ম বলিয়া সেগুলিতে চিত্রসম্পদের অভাব কিন্তু কিছুই নাই।

এইরূপ অধ্যাপনার কিরূপ স্থফল ফলিয়াছে, তাহারও একটু পরিচয়া দিতেছি:—

জ্যোতিবার বলিলেন "সেই 'দেশ দেশ' গানটা গাও ত ?" অমিকি স্বীর ও মঞু গুই ভাই-বোনে গাহিতে লাগিল :—

#### থিতা বি'বিটে।

দেশ দেশ ভাই আমাদের দেশ সক্তল দেশের আগে সে কোন্ দেশ, ভাই, আমাদের দেশ ॥

উত্তরেতে হিমালয়, দক্ষিণে সাগর পূবে দক্ষিণে ভাই পাহাড় মনোহর

—ভাই, পাহাড় মনোহর—

তার মধ্যে মায়ের অাঁচল, দোনা-ঢালা বেশ, গাছ-গাছালি, ক্ষীরের নদী, সোনা ধানের ক্ষেত

—ভাই, আমাদের দেশ॥

ঝিকিমিকি সূর্য্যি উঠে, রেতে ফুটে ভারা, চাঁদের জ্যোছনা ভাই যেন ফটিক ধারা

—ভাই, যেন ফটিক ধারা।

এমন দেশ ভাই আছে কোথায়, এমন সোনার দেশ, মায়ের কোলে দেশের ছেলে আমরা আছি বেশ---

—ভাই, আমাদের দেশ।।

বোন মঞ্, দাদাটির পাশে দাঁড়াইয়া অতি চমৎকার কোরাসে গাহিল। এই গানটির পাশেই ভারতবর্ষের মানচিত্র। এই এক গানেই ছেলেদের মনে স্বদেশের রূপ ও স্বদেশের প্রতি ভক্তি যে কিরূপ পরিক্ট হয়, তাহা একটু চিস্তা করিলেই বুঝা যায়।

ইহার পর জ্যোতিবাবু বলিলেন, "সেই থিয়েটারটা কর' ত ?" অমনি একটা ত্রিপদ টেবিলের নীচে মঞ্ছু বুড়ী হইয়া বসিল, আর জ্যোতিবাবু পিয়ানোতে বসিলেন, স্বীর হাত ছানিয়া তপন আহ্বান করিতে করিতে গাহিতে লাগিল:—

> "আয় রদ্র ছে—নে, ছাগল দিব মে—নে, ছাগ্লির মা' পাগ্লি, ক'খান্ কাপড় পে—লি ?"

মঞ্ গাইল,—

"ছ'থান কাপড় পেলুম্, ছ' বৌকে দিলুম্ ( ছয়টি পুতুল ছয়টি বৌ ) ( কাঁপিতে কাঁপিতে ) আপনি মরি জাড়ে, কলাগাছের আড়ে।" স্থবীর গাইল,

"কলা পড়ে টুপ্টাপ্, বুড়ী থায় গুপ্গাপ্।"

তার পর, হুইজনেই হাসিয়া গড়াগড়ি !

খাতাতেও এমনি একটি ছবি আছে। বুড়ী কলাগাছের নীচে উপবিষ্ট। কলা পড়িতেছে, পাশে ছয়টি বৌ দাঁড়াইয়া আছে, অদূরে একটি বালক হাত ছানিয়া রৌদ্রআহ্বান করিতেছে।

এইরূপ প্রায় ২০।২৫টি কবিতা পড়া হইয়া গিয়াছে। জ্যোতিবাবু নিজে আবালা সঙ্গীতামুরাগী, এইজন্ম সঙ্গীতকেও তিনি শিশুদের শিক্ষার পর্যায়ভুক্ত করিয়া দিয়া কৌশলে, হাসি-তামাশা গান-নাচের মধ্য দিয়া অধ্যাপনার প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। জ্যোতিবাবর

#### জ্যোতিরিক্সনাথ

ছাত্রেরাও এই অল্লদিনের মধ্যে এবং এই অল্ল বয়সে এত শিধিয়াছে যে ভাহা ভাবিশে যুগপৎ স্তন্তিত ও চমৎকৃত হইয়া যাইতে হয়।

বেশ বুঝা গেল, শিক্ষাশালায় শুধু বেত ও নীরস বানান মুথস্থের স্থান এক টুও নাই। এই অপূর্বে শিক্ষাপ্রণালী যিনি আবিষ্কার করিয়াছেন, স্বতই তাঁহার চরগতলে মাথা নত হইয়া পড়ে।

একদিন আমি তাঁহাকে বলিলাম—"আপনার মুথে এত মজার কথা, এত রসের কথা শুনি যে আমার ইচ্ছা হয়, আপনার জীবন-বৃত্তান্তটি আপনার মুথের কথায় লিপিবদ্ধ করি।"

এতদিন তিনি কোনও কিছু আশঙ্কা বা আমাকেও বিভীষণ সন্দেহ করেন নাই! কিন্তু যেমন আমি আমার ইচ্ছা ব্যক্ত করিলাম, অমনি তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

নানাপ্রকার যুক্তি-কারণ-প্রদর্শন করিয়া আমায় এই কার্য্য হইতে বিরত করিবার জন্ম সর্কতোভাবে প্রয়াদ পাইলেন। কিন্তু ভবী ভূলিল না। তিনি নিজে যে অধিকার আমায় দিয়াছিলেন, সেই অধিকারের দাবীতেই আমি তাঁহার উপর জুলুম জবরদন্তি আরম্ভ করিয়া দিলাম।

শেষে তিনি হতাখাদে বলিলেন—"দেখ বদস্ত, তোমাকে ত পারবার জো নেই! তুমি যখন ধরেছ—তথন ছাড়্বে না। কিন্তু তুমি যে শেষে বিশ্বাস্থাতকতা করে এই বুড়োকে জনসমাজে টেনে বের কর্বে— তোমায় আমি একদিনও সে সন্দেহ করি নাই!" ইত্যাদি।

তিনি জীবনে এমন কোন কার্যাই করেন নাই, যাহাকে সাহিত্যের উভানে অক্ষরের বেড়া দিয়া রাথা যাইতে পারে প্রভৃতি নানারূপ ওজর আপত্তি আবার করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ওজরই যথন টিকিল না— তথন তিনি হতাশ্বাসে বলিলেন, ওহে তোমায় দেখে এখন আমার বড় ভয় লাগ্চে! আমি তাই ভাব্চি—তুমি এমন ভয়ত্বর কি করে হয়ে উঠ্লে?"

#### বাল্য স্মৃতি

জ্যোতিরিক্রনাথ মহিষ দেবেক্রনাথ ঠাকুরের পঞ্চম পুত্র। ইঁহাদের বাড়ীতে সে সময়ে একজন গুরুমহাশয় ছিলেন, তাঁহার নিকটেই ইঁহার হাতে-থড়ি হয়। বাড়ীর ছই-চারিজন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের মন্তান্ত কতকগুলি ছেলে লইয়া গুরুমহাশয় ঠাকুর-দালানে একটি পাঠশালা খুলিয়াছিলেন। গুরুমহাশয়টি একবারে সেকেলে পণ্ডিতের জলস্ত আদর্শ। রং কালো, গোঁপ-যোড়া কাঁচাপাকার মিশ্রিত মুড়া-খ্যাংরার ন্তায়। চুল লম্বা, উড়েদের মত পিছন দিকে গ্রন্থিবদ্ধ।

একটা কালিপড়া মাহুরের উপর পাঠশালার ছেলেরা বদিত। পণ্ডিত মহাশয়ের মুথে কখনও এতটুকু হাসি দেখা যাইত না; যদি বা কখনও ওর্গ্নপ্রান্তে একটু-আগটু হাসির বক্ররেথা দেখা দিত ত'সে বর্ষণোমুখ শ্রাবণমেঘে বিজুরীলেখার মত ছাত্রদিগকে বেত মারিবার সময় সেটুকু ফুটিত। বোধ হয় সে শুধু হাতের স্থথ অহুভব করিয়া। পড়াইবার সময় গুরুমহাশয় অন্ধি-উলঙ্গ অবস্থায় পা ছড়াইয়া বসিয়া "গুরুচ্ছাদি" -তৈলমর্জন করিতেন। সে তৈণের কি-এক বিট্কেল গন্ধ! তাঁহার এক গাছি ছোট বেত ছিল, নিজের দেহের সঙ্গে সঙ্গে সেটিকেও তিনি স্বত্নে তৈল মাথাইতেন। নিয়নিত তৈলনৰ্দনে বেত গাছটিতেও বেশ একটা পাকা রং ধরিয়াছিল। এই বেত্রটির উপর গুরুমহা**শয়ের পুত্র**-বাৎদল্য ছিল। একবার ৮হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ছষ্টামি করিয়া এই বেতথানিকে লুকাইয়া রাথিয়াছিলেন, তাহাতে গুরুমহাশয় ঠিক ্ষেন বংসহারা গাভীর মত শোকে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন।

ফিরিয়া পাইয়া, তবে তিনি প্রাকৃতিস্থ হন। অপরাধে, বিনা-অপরাধে, যথন-তথন, এই বেতগাছটি ছাত্রদিগের পৃষ্ঠসংস্পর্শে আসিত। আশ্চর্য্য এমনি তাঁহার হস্তকগুয়ন যে, যথন ছুটি দিতেন তথনও ছুই চারি ঘা পটাপট্ বেত্রাঘাত না করিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না, আর সেই সঙ্গে কতকগুলা অকথা গালিবর্ষণও যে না হইত, তাহাও নয়।

ইহার পর, বাড়ীতে মাষ্টারের কাছে ইংরাজী পড়া আরম্ভ হইল। তথন জ্যোতিবাবুর অভিভাবক হইলেন, তাঁহার সেজদাদা (স্বর্গীয় হেমেক্রনাথ ঠাকুর)। হেমেক্রবাবুর শিক্ষারীতিও সেকালের অনুরূপ অতি কঠোর ছিল। অপ্তপ্রহর ঘাড় গুঁজিয়া টেবিলে ঝুঁকিয়া পড়িতে হইত। মিছামিছি সময় নষ্ট হইবে বলিয়া, তিনি খেলিতেও ছুটি দিতেক না। যথন বাড়ীর অভাভ বালকগণকে খেলিতে দেখিতেন, তখন জ্যোতিবাবুর যে কি কণ্ট হইত, তাহা তাঁহার বর্ণনাতীত। তিনি ভাবিতেন, তিনি যেন জেলথানায় আছেন—সমস্ত জগৎব্ৰহ্মাণ্ড তাঁহার নিকট অন্ধকার, জগতে যেন তিনি নিতাস্ত একা, অবরুদ্ধ। মুক্তির জন্স তাঁহার প্রাণ ছটফট করিত। হেমেক্রবাবু অবশু তাঁহার ভালর জন্মই করিতেন, কিন্তু ইহাতে হিতেবিপরীত হইল। লেখাপড়ার উপর জ্যোতি-বাবুর একটা বিষম বিভৃষ্ণা জনিয়া গেল। হেমেক্রবাবু জ্যোতিবাবুকে মুপ্তর-ভাঁজা, ডন-ফেলা প্রভৃতি অনেক রকম ব্যায়াম অভ্যাস করাইতেন, এবং ক্রীড়াচ্ছলে তাঁহাকে সন্তরণ-বিভাও শিখাইয়াছিলেন। এই সকল শিক্ষার জন্ম জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার সেজদাদা হেমেন্দ্রবাবুর নিকট ৠी।

হেমেক্রনাথ কিছুদিন মেডিক্যাল কলেজে পড়িয়াছিলেন। বিজ্ঞানে তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল। তিনি অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও সর্বাদাই তিনি সংস্কৃত কাব্যনাটকাদির আলোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন এবং সর্বাদাই আপন মনে সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইতেন। এই সময়ে তিনি ফরাসী ভাষাও শিকা করিতেছিলেন—এবং তাহাতে তাঁহার বেশ ব্যংপত্তিও জন্মিয়াছিল।

হেমেক্রনার্থ ও শ্রীযুক্ত অমু গুহ সেই সময়কার নামজাদা পালোয়ান
ছিলেন। হীরা সিং নামক একজন পাঞ্জাবী উভয়েরই ওস্তাদ ছিল। তলোয়ার গৎকা কুস্তি জিন্মাষ্টিক্ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার শারীরিক ব্যায়ামক্রিয়ার তিনি সিদ্ধহন্ত ছিলেন। তাঁহার গুরুভার মৃদ্দার অনেক হিন্দুস্থানী
পালোয়ান্ও উঠাইতে পারিত না।

ছেলেবেলায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পায়ে "কাউর ঘা" ছিল। কত ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল, কিছুতেই সারে নাই। পরে চৌদ্দ বংসর বয়সে সে ঘা আপনিই সারিয়া যায়। অনেক স্কুয়য় রোগ অপেক্ষা ঔষধই অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক হইত। যে যাহা বলিত, যায়ে তাহাই লায়ান' হইত। একদিন একজন হিন্দুসানী বৈজ্ঞের ব্যবস্থাম্মারে এই ঘায়ে ব্রাপ্তি দিয়া, এক কড়াই গম্গমে আগুনের উপর পা ধরিয়া রাথা হইয়াছিল; সে কি যন্ত্রণা! এই অযথা রক্তপ্রাবে তিনি অত্যন্ত ক্ষীণ এবং ক্ষশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। অনেক সময়ে যাহার যাহা নাই, সেই দিক্ষে তাহার মনের ঝোঁক হয়। বাল্যকালে তাঁহার শরীর অত্যন্ত কয় ও তর্বল ছিল বলিয়া বেশী বয়সে অখারোহণ শীকার প্রভৃতি পুরুষোচিত ব্যায়ামচর্চার দিকে যে তাঁহার মন গিয়াছিল, তিনি বলেন—অনেকটা এই কারণে।

বাঙ্গলা ও ইংরাজীতে বাড়ীতে এইরূপে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি স্কুলে ভর্তি হইলেন। ইহাতে আর কিছু হউক বা না হউক জ্যোতিরিক্রনাথ বলিলেন, যদিও শৈশবকাল তাঁহার স্থথে কাটে নাই তবুও একটা স্থস্মতি, কালো মেঘের পাশে রজতকিরণরেথার স্থায় তাঁহার চিত্তপটে এথনও পরিস্ফুট রহিয়াছে। সে স্মৃতি বড়ই মধুর।

তথন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে খুব ঘটা করিয়া ছর্গোৎসব হইত। কুমোরেরা বাড়ীতেই প্রতিমানির্মাণ করিতে আসিত। প্রথম যথন গরুর গাড়ী করিয়া প্রতিমানির্মাণের কাঠাম' আসিয়া পড়িত, তথন হইতেই জ্যোতিরিক্রনাথের ঔৎস্ক্য আরম্ভ হইত। তারপর খড়বাঁধা, একমাটি, দোমাটি, বং দেওয়া, মুণ্ড-বদান' প্রভৃতি প্রক্রিয়া দ্বারা প্রতিমাথানি যথন ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিত তথন তাঁহার আনন্দের আর সীমা থাকিত না। স্থল হইতে বাড়ী আসিয়াই তিনি ঠাকুরদালানে উপস্থিত হইতেন এবং তন্ময় হইয়া কারিগরদের গঠনকার্য্য নিরীক্ষণ করিতেন। তারপর আবার "চালচিত্র"। কত হাতী ঘোড়া দেবদেবীর মৃত্তি পটুয়াদিগের নিপুণ তুলিকায় সাদাজমির উপর নানারঙে ফুটিয়া উঠিত—তিনি এক-মনে বসিয়া তাহাই দেখিতেন; এবং পটুয়াদিগকে মধ্যে মধ্যে পানের থিলি যোগাইয়া মনে মনে বালস্থলভ একটা গৌরব অনুভব করিতেন। এক বংসর "চালচিত্রে"র সময় একটা কৌতুকজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল ৷ পুর্কেই বলিয়াছি, ঠাকুরদালানেই গুরুমহাশয়ের পাঠশালা বসিত। জ্যোতিরিক্রনাথের কনিষ্ঠা ভগিনী ঐ পাঠশালায় তথন তালপাতায় "ক" "থ"র দাগা বুলাইতেন। (সে ভগিনীর অল্লবয়সেই মৃত্যু হয়)। পটুয়ারা চালচিত্র থানি সম্পূর্ণ করিয়া কেবল কাপড়ঢাকা দিয়া চলিয়া গিয়াছে,— পুজার আর হই এক দিন মাত্র বাকী,—এমন সময় দেই ভগিনীটির কি এক থেয়াল চাপিল, তিনি চাল হইতে কাপড়থানার ঢাকা খুলিয়া ফেলিয়া, দোয়াতের কালিতে কলম ডুবাইয়া সমস্ত চালখানি কালির



৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর



সমস্তই এক দত্তে পশু হইয়া গেল। বাড়ীতে এক মহা হুলুস্থুলু পড়িয়া গেল। তথন পটুরাদিগকে ডাকাইয়া যেমন-তেমন করিয়া আবার চাল-থানি চিত্রিত করান' হইল।

তারপর পূজার তিন দিন বাড়ীর উঠানে যাত্রা হইবে। তাহার উন্তোগ আগে হইতেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সে কি আমোদ। উঠানে গর্ত্ত খুঁড়িয়া বড় বড় কাঠের থাম পোঁতা হইতেছে, তাহার সহিত কাঠের পরাদে জুড়িয়া উঠানের খানিকটা স্থান ঘিরিয়া ফেলা হইতেছে। সেই আবেষ্টিত স্থানে যাত্রা হইবে। উক্ত আবেষ্টনের বাহিরে স্তম্ভ-পরিবেষ্টিত বিস্তৃত পরিসর ভূমির উপর বড় বড় গালিচা পাতা; পাড়ার ছেলেরা আসিয়া মহাউৎসাহে বৈকাল হইতেই তাহার উপর ডিগবাজী থেলিতে স্থক্ত করিয়া দিয়াছে। কাঠস্তন্তের মাথা হইতে বক্র লোহার শিকে ঝাড় ঝুলিতেছে। সায়াহে যথন সেই সক জালান' হইতে লাগিল, তথন ছেলে-মহলে কি আনন ! আরতির সময় ধূপধূমে সমাচহুর দেবীর অস্পষ্ট মুথথানি তাঁহার মনে অজানা-রহস্তের এক স্থন্দর মোহ-জাল বিস্তার করিত। বাড়ীর ছেলেদের অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া চাকরেরা সকাল-সকাল বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া বলিত যে, ভোরের সময় আসিয়া তাহারা আবার যাত্রা শোনাইতে লইয়া যাইবে। বালক জ্যোতিরিক্র-নাথের যাত্রা শুনিবার জন্ম চোথে ঘুম আসিত না। এগারটা রাত্রে যেই ঢোলে চাঁটি পড়িল অমনি বিছানা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া একছুটে তিনি বাহিরের মজ্লিশে গিয়া হাজির হইতেন। উঠানে লোকে লোকারণ্য। বাহিরের নিমশ্রেণীর লোকেরাই ভিড় করিয়া চারিদিকে দাঁড়াইয়া। এই তিন দিন সকলের জন্মই নির্কিচারে অবারিত দার! অনেকগুলি মশালচী মশাল-হাতে উঠানের চারিদিকে রহিয়াছে। লালপাগড়ীধারী দারোয়ানেরা "देवितिरम् देवितिरम्" कविया (लाककिन्स्य कार्यक्रे करूट- क्रिकेट्स कार्यक्रिया कार्यक्रिया कार्यक्रिया कार्यक्र

মধ্যে মধ্যে বেত্রচালনা করিতেও কুন্তিত হইতেছে না। এই যাত্রা কেবল বাড়ীর ছেলে-ছোকরা এবং বাহিরের নিম্নশ্রেণীর লোকেদের জন্তই প্রধানত নির্দিষ্ট ছিল।

বৈঠকথানার অভিভাবকগণের মজ্লিশ্। দেখানে বাঈনাচ চলিত। ছেলেদিগকে লইয়া যাত্রা দেখাইবার ভার ছিল দীফুঘোষালের উপর। দীলুঘোষাল জ্যোতিবাবুর পিতৃব্যমহাশয়দের একজন মোসাহেব—দে ছেলেদেরও খুব প্রিয়পাত্র ছিল। দীলু ছেলেদের লইয়া ঠাকুরদালানের রোয়াকে মজ্লিশ্ করিয়া বসিত এবং মধ্যে মধ্যে কমালে টাকা বাঁধিয়া ছেলেদের হাত দিয়া "পেলা" দেওয়াইত। তথনকার শ্রেষ্ঠ ঘাত্রাওয়ালা নিমাইদাস এবং নিতাইদাসের যাত্রাই এ বাড়ীতে হইত। যাত্রাওয়ালা ছোকরাদের পোষাক ছিল—জরির চাপ্কান, জরির কোমরবন্দ্, এবং পালকওয়ালা মুকুটের মত জরির টুপী। জরি অবশ্য ঝুটা। যে কালে যে পোষাকের ফ্যাশান্, যাত্রাওয়ালারাও সাধারণত তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকে।

এই যাত্রার "কেলুয়া ভূলুয়া" প্রভৃতি সং ছেলেদের বিশেষ চিন্তাকর্ষক ছিল। "শুন্ত নিশুন্ত"র পালায় যথন রক্তবীজ সাজঘর হইতে "রে রে রে বে" করিয়া ডাকাতি হাঁক দিতে দিতে আসরে আসিত, তথন ছেলেদের একটা আতত্ব উপস্থিত হইত। ডাকাতদের মত তাহার লম্বা চুল, ইয়া চৌগোপ্পা, মালকোঁচামারা রক্তবস্ত্র, কপালে রক্তচন্দনের কোঁটা, হাতে ঢাল তলায়ার—সে এক ভীষণ চেহারা! আর মুকুটভূষিতা আলুলায়িত-কেশা হুর্গা যে সাজিত, সে যেন রূপে আলো করিয়া আসিত। আর তাহার তলোয়ার থেলারই বা কি কসরং। বন্ বন্ করিয়া তলোয়ার ঘুরাইত, যেন বিহাৎ খেলিয়া যাইত। আবার রাক্ষসের মুখোদ্পরাণ

লালানের রোয়াক দিয়া আসরে নামিত, তথন ছেলেরা সত্যসত্যই ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিত—কৈহ কেহ তারশ্বরে ক্রন্দনই জুড়িয়া দিত।

এই প্রসঙ্গে জ্যোতিবাবু বলিলেন, "বিজয়ার দিন প্রাতে আমাদের বাড়ীতে বিষ্ণু গায়কের গান হইত। আমরা সকলে বসিয়া একত্রে আগে শাস্তির জল লইতাম, তারপর প্রতিমা বাহির করা হইত। অপরাহে আমরা অভিভাবকগণের সহিত ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে বসিয়া ভাসান দেখিতাম। প্রতিমা-বিসর্জনের পর বাড়ী আসিয়া বুকটা বড়ই ফাঁক ফাঁক ঠেকিত—মনটাও কেমন একটু থারাপ হইয়া ঘাইত। প্রথম-প্রথম কয়েক দিন খুবই কষ্ট-বোধ হইত।

"এই হর্গোৎসবে—দেব, মানব ও দানব এই তিন ভাবের দৃগ্রাই ্দেথা যাইত। বিজয়ার দিন, সকল শক্ততা ভুলিয়া বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন, গুরুজন বলিয়া প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ এবং কণিষ্ঠদিগকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্কাদের যে ধূম পড়িয়া যাইত—তাহাতে আমার মনে হয়, এ যেন একটা স্বর্গীয় ভাবের প্রেরণা। মানব ভাব,—যেমন কোন আত্মীয়ার আগমনে হর্ষ এবং বিদায়কালে অশ্রুপাত। দেবীকে "মা মা" বলিয়া ডাকিয়া,ভক্তিগদ্গদ-চিত্তে সাষ্টাঙ্গে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া, স্থদয়ে যে কি অপূর্ব্ব আনন্দ ও প্রীতি জন্মিত, তাহা কথায় বলা যায় না। আবার সেই দেবীর বিসর্জনে মানব-হাদয় বিয়োগ-ব্যথায় জৰ্জবিত হইয়া সত্যসত্যই অশ্বক্সায় গলিয়া গলিয়া ঝরিয়া পড়িত। এইরূপে হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব কোমলতা বিকশিত হইত! অপর দিকে, চালচিত্রঅঙ্কনে ও প্রতিমানির্মাণে চিত্রশিল্পের 🥸 ভাস্কর্যা-বিষ্ণারও একটা উন্নতি এদেশে বহুকাল হইতে পরিলক্ষিত হইয়া আদিতেছে। কৃষ্ণনগরের কুমোর-পটুয়াদের এ বিষয়ে এত উৎকর্ষ-লাভের ইহাই একটা:প্রধান কারণ বলিয়া আমার মনে হয়। এই উৎসবে

দানবভাবও আর একদিকে দ্রপ্তরা। পূজার আরম্ভ হইতেই চতুর্দিবসবাপী মত্যের ছড়াছড়ি। টেকচাঁদ ঠাকুরের কথামত—"সিদ্ধিরস্ত্র" শুধু নয়, "অ-আ" পর্যাস্ত গড়াইত। দ্বিতীয়ত, পশু-বলিদান। এ এক বীভৎসতর বাগোর! বড় বড় মহিব ছাগ শুভুতির রক্তে পূজাঙ্গনে রক্তবন্তা বহিয়া যাইত,—এই রক্তকর্দমিত স্থান দেখিলে মানবমাত্রেরই মনে যে এক অতি নিষ্ঠুর দানব ভাব জাগিয়া উঠে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমাদের বাড়ীতে অবশ্র পশুবলি হইত না, কুম্ড়া বলিতেই কাম হইত। কিন্তু বলির নামে সমারোহ-সহকারে যে হত্যা সংসাধিত হয়—তাহাকে মানব-হদয়ের শ্রেষ্ঠ-বৃত্তির পরিচায়ক মোটেই বলা চলে না। যাহা হত্যা—তাহা সকল কালে, সকল অবস্থাতে, এবং সকল অজুহাতেই হত্যা। স্থতরাং পাশবিক, অমানুষিক এবং সর্বতোভাবে নিন্দনীয়। জগনীখরী জগন্মাতার সমুথে তাঁহার স্থি নির্দোষী জীবকে হত্যা করায় দেবী কথনই সম্ভুষ্ট হন না।

"পূজার সময় আমার পিতৃদেব কথনও বাড়ীতে থাকিতেন না—কোথাও না কোথাও ভ্রমণে বহির্গত হইতেনই। পূজার ভার আমার তুই কাকা, স্বর্গীয় গিরীক্রনাথ ও নগেক্রনাথ ঠাকুর, মহাশয়দের উপরই গুস্ত থাকিত।

"নেজ কাকা ( ৬ গিরীন্দ্রনাথ ) বিজ্ঞানের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার একটি পরীক্ষাগার ( Laboratory ) ছিল, তাহাতে Battery প্রভৃতি নানাবিধ যন্ত্র ছিল। তাহা দ্বারা তিনি অনেক বিষয়ের রাসায়নিক বিদ্নেধণ ও পরীক্ষা করিতেন। তিনি খুব ভাল গানরচনাও করিতে পারিতেন। তাঁহার রচিত "বাবুবিলাস" নামে যাত্রা, আমাদের বাড়ীতে একবার অভিনীত হইয়াছিল। আমরা তথন খুব ছোট, উকি ঝুঁকি



৺গিতীক্রনাথ ঠাকুর



ছিল। শেষোক্ত স্থটি শেষে গুণ-দাদাতেও (তাঁর পুত্র ওগুণেক্র-নাথ ঠাকুর মহাশয়েও) বর্ত্তাইয়াছিল। তিনিও থুব স্থুনররূপে বাগান গড়িতে পারিতেন।

"ছোটকাকামহাশর (তনগেলনাথ ঠাকুর) আমার দাদামহাশর তথারিকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিলাত গিয়াছিলেন। সেইথানেই তাঁহার শিক্ষা হয়। ইংরাজী সাহিত্যে তিনি বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার হৃদর অতিশয় কোমল এবং পরতঃখ-কাতর ছিল। কেহ কোনও বিপদে পড়িলে অথবা ঋণজালে জড়িত হইলে তিনি তাহাকে মুক্ত করিতে ব্যস্ত হইতেন। এই পরোপচিকীর্যায় তিনি একবারে জ্ঞানশূল্য হইয়া পড়িতেন। নিজে ঋণ করিয়াও অপরকে ঋণমুক্ত করিতেন। এইরূপে পরের জ্ল্য শেষে তিনি নিজেই বিষম ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিজে যথন এমনি বিপন্ন, তথন উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি Customs Houseএ Collectorএর কার্য্য গ্রহণ করেন। বাঙ্গালীকে তথন এপদ দেওয়া হইত না। ছোটকাকামহাশয়ই দেশীয় লোকের মধ্যে এ কার্য্যে সর্ব্বপ্রথম নিযুক্ত হয়েন।"

এই সময়কার আরও একটি ঘটনা জ্যোতিবাবুর বেশ মনে পড়ে।
তিনি বলিলেন, "আমার বেশ মনে আছে, একবার বর্দ্ধমানের মহারাজা
শীযুক্ত মহাতাব চাঁদ বাহাছর আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে আদিয়াছিলেন। মহারাজকে দেখিবার জন্ম সদর রাস্তা ও আমাদের গলিতে একেবারে োকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল। এখন দেখা যায় রাজাদের মধ্যে একটা Democracyর spirit জাগিয়াছে, তাঁহারা অনেক
স্থলেই গমন করেন। ইহা অবশ্য ভালই তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু
তথন এ ভাব ছিল না। মহারাজ মহাতাব চাঁদের ব্রাক্ষসমাজের উপর

( শহর্ষির ) একজন খুব প্রিয় শিশ্ব ছিলেন। তিনি বর্দ্ধনানে ব্রাহ্মদমাজস্থাপনে ইচ্ছুক হিইয়া মহর্ষির নিকট আচার্য্যের কার্য্য করিতে পারেন এমন
একটি লোক প্রার্থনা করেন। মহর্ষি ইতিপূর্ব্বে যে চারিজন পণ্ডিতকে
বৈদশিক্ষার জন্ম কাশীতে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাদেরই একজনকে
আচার্যের পদে রুত করিয়া বর্দ্ধনানে পাঠাইয়া দেন। বর্দ্ধনানে ব্যাহ্মসমাজের কাষকর্ম বেশ স্কুচারুর্নপেই চলিতেছিল, এমন সময় কেশব বাব্
ব্যাহ্মদমাজে যোগ দিলেন। কেশব বাব্র কার্যাকলাপ এবং আচার
ব্যবহারে মহারাজ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া, বর্দ্ধনান হইতে ব্যাহ্মদমাজ
উঠাইয়া দিয়া, সমাজের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ একেবারে পরিত্যাগ
করিলেন।"



৺নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর



## কৈশোর-স্মৃতি

পূর্বেই বলিয়াছি, গুরুমহাশরের নিকট বাঙ্গালা এবং মাপ্টারমহাশরের নিকট একটু ইংরাজী পড়িয়া, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। প্রথমে St. Paul's School, তার পর Montague's Academy, তার পর হিন্দুস্ল। এইরূপ ঘনঘন স্কৃলপরিবর্তনে যে ভাল ফল হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। কেন যে এরূপ পরিবর্ত্তন হইত, তাহা তিনিও ভাল বলিতে পারেন না, অভিভাবকেরাই জানিতেন। পূর্বেকথিত, বাড়ীর কঠোর শিক্ষাশাসনের ফলে শিক্ষার প্রতি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কেমন একটা বিত্ঞাই জনিয়া গিয়াছিল; কাযেই স্কুলের পড়ায় তিনি একেবারেই মনোযোগ দিতে পারিতেন না।

ছেলেবেলাকার একটা কথা তাঁহার মনে পড়ে, তাহাতে বেশ একট্
মজা আছে। উপনয়নের সময় অন্তঃপুরে একটা ঘরের মধ্যে যথারীতি
তিন দিন তিনি বদ্ধ হইয়া আছেন। একদিন হঠাৎ ঘর হইতে শুনিতে;
পাইলেন "হন্তমান" "হন্তমান"! এবং উক্ত ভক্ত-বীরের বিদায়-সঙ্গীতের:
ঐক্যতানে দাসদাসীদের মধ্যে খুব একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল।
ব্যাপার কিছুই নয়—একটা হন্তমান্ ছাদের প্রাচীরের উপর আসিয়া
বিসয়াছিল। এমন একটা অপূর্ব্ব প্রস্তব্য জীব-দর্শনের লোভ অতিক্রম:
করা অশ্দ্রম্পশ্র বালকব্রন্ধচারীর পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রন্ধচারী;
দরজা খুলিয়া ঘর হইতে বেগে বাহির হইয়া পড়িয়া, এক লাফে একবারে
নিষিদ্ধদর্শন শৃদ্রদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত। হন্তমান ছাড়িয়া অন্তঃপ্রিকাদের মধ্যে তথন আবার এক নৃতন সোরগোল পড়িয়া গেল। তাড়া
থাইয়া তথন ব্রন্ধচারী মহাশয় মানমুথে আবার স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

জ্যোতিবাবু তথন হিন্দুস্লে পঞ্চম-শ্রেণীতে পড়িতেন। বয়স প্রায় বার কি তেরা, যে রেখা-চিত্রকলার জন্ত বিলাতেও আজকাল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রশংসিত হইতেছেন তাহার বীজ অর্দ্ধশতান্দী পূর্বের সেই বালক জ্যোতিরিন্দ্রনাথেও পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ক্লাসে বিসয়া তিনি একবার তাঁহাদের মাষ্টার জয়গোপাল শেঠের ছবি আঁকিয়াছিলেন। তাঁহার যে চিত্র অন্ধিত হইতেছিল, এ ব্যাপার মাষ্টার মহাশয় কিছুই জানিতেন না। সে প্রতিকৃতি এমনই অন্তর্মপ হইয়াছিল যে মাষ্টারদের মধ্যেও তাহা লইয়া কিছুদিন যাবৎ একটা খুব হাসি তামাসা চলিয়াছিল।

পূর্বোক্ত ঘটনারও ছই এক বৎসর পূর্বে জ্যোতিবাবু ক্টাহার জীবনে সর্ব্বপ্রথম চিত্রাঙ্কন করেন। ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত সত্যেক্সসন্ন সিংহ (অধুনা লর্ড সিংহ) মহাশয়ের পিতৃব্য শ্রীযুক্ত প্রতাপ্নারায়ণ সিংহ মহাশয় একবার জ্যোতিবাবুর মেজ্দাদাকে (স্ত্যেক্সনাথ) তাঁহার কর্মস্থান মণিরামপুরে নিমন্ত্রণ করেন। জ্যোতিবাবুও তাঁহার মেজ্দাদার সঙ্গে দেখানে গিয়াছিলেন। একদিন, কেন কে জানে, প্রতাপবাবুর ছবি আঁকিতে তাঁহার বড় ইচ্ছা হয়। ইহার পূর্বে তিনি আর কখনও কাহারও ছবি আঁকেন নাই, বা আঁকিতে চেষ্টাও করেন নাই। এই ছবিথানি এত স্থসদৃশ হইয়াছিল যে বালক জ্যোতিরিক্তনাথকে চিত্রাঙ্কনের জন্ত সকলেই মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার প্রথম চিত্র —তথন হইতেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ছবি অাঁকিবার ক্ষমতাও তাঁহার আছে। তাহার উপর, তাঁহার প্রথম চিত্র দেখিয়াই সকলে যখন প্রশংসা করিতে লাগিলেন, তথন তিনি মধ্যে মধ্যে বাড়ীর লোকদেরও চেহারা আঁকিয়া হাত পাকাইতে লাগিলেন। সে সকল চিত্র চোঁতা কাগজেই অঙ্কিত হইত, সেগুলিকে রক্ষা করার কথা তথন কাহারও মনে

ছবি হারানোতে তিনি এখনও বিশেষ তঃথিত—দে ছবিটি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের। তব্ও চিত্রবিভায়ে রীতিমত শিক্ষালাভ করিবার স্থযোগ পান নাই বলিয়া তিনি এখনও ক্ষুদ্ধ।

যাহাই হউক,—পূর্ব্বিক্থিত জয়গোপাল শেঠ নামে তাঁহাদের যে শিক্ষক ছিলেন, তাঁহার চেহারা ও পোষাকের বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শিক্ষক মহাশয় থেমন পাত্লা, তেমনি অসাধারণ রকমের লম্বাও ছিলেন। গরুড় পক্ষীর প্রিসিক্ত নাসিকাটির মত তাঁহার কণ্ঠনালীটি সমুথ দিকেই বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল; হাত ছইথানি ছই পাশে প্রসারিত করিয়া, আঙ্গুলগুলি মেলিয়া, লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া, চলিতেন ঠিক থেন হাড়গিলাটির মত; কণ্ঠস্বর একটু অনুনাসিক; হাসিলে তাঁহার মিশি-দেওয়া কালো কালো দাঁতগুলি বাহির হইয়া এক অপূর্ব শোভা বিকীরণ করিত; তাঁহার দেহবর্ণ তবু একটু ফর্সা ছিল। মাষ্টার মহাশয়ের পরিচ্ছদেও ছিল এক অন্ত রকমের। পরিধানে ধুতি, অঙ্গে একটা সাদা লংকথের চাপ্কান, বুকে ভাঁজ করা একথানা চাদর, পায়ে ফুল্ মোজা এবং মাথায় পর্দায় পর্দায় ভাঁজকরা একটা সাদা পাগড়ী;—এমনি পাগ্ড়ীই নাকি তথন সব আফিসের কর্মচারীরা ব্যবহার করিতেন। তাম্বুলরাগ অধরওঠের সীমা পরিত্যাগ করিয়া চিবুক এবং বক্ষস্থ উত্তরীয় পর্যান্ত কথন'-কথন' সবেগে ধাবমান হইত।

একদিন ক্লাসের কতকগুলি ছাত্র পরামর্শ করিয়া, এই শিক্ষক মহাশয় আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার চেয়ারের আসনটিকে বেশ করিয়া মসীরঞ্জিত করিয়া রাথিয়া দিয়াছিল। মাষ্টার মহাশয় তত লক্ষ্য করেন নাই, যেমন বসিয়াছেন অমনি কালির ছাপে তাঁহার চাপ্কানটি তাঁহার পশ্চাতে বিচিত্রপে চিত্রিত হইয়া গেল। এবস্থি ব্যাপারে তিনি তো এ কার্য্য কে করিয়াছে। সকলেই অস্বীকার করিল, কিন্তু জ্যোতি বাবু, যে করিয়াছিল তাহার নাম বলিয়া দিলেন। এ জন্ম জ্যোতিবাবুকে তাঁহার সহাধ্যায়ীগণের হাতে অনেক লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল। ছাত্রেরা তাঁহার বই লইয়া এরূপভাবে লুকাইয়া রাখিত যে, অনেক সময় সে বই আর খুঁজিয়াই পাওয়া যাইত না। পুত্তক অভাবে অনেকদিন পড়া না বলিতে পারায়, নাষ্টারদের নিকট তিরস্কৃত এবং এত ঘন ঘন বই হারান'র জন্ম বাড়ীতে অভিভাবকগণের নিকটও তাঁহাকে ভর্পিত হইতে হইত। এই সমস্ত অবশুস্তাবী নির্যাতন তিনি পূর্ব্বে যে কিছুই অমুমান করেন নাই, তাহা নয়; তবুও বালক জ্যোতিরিক্রনাথ মিথা কথা বলিয়া আপনাদের উচ্চ বংশ-গৌরবকে থর্ব্ব করিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইতে পারেন নাই।

এই সময়ে হিন্দু স্কৃল ও সংস্কৃত কলেজের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ চলিত।
কারণ কিছুই নহে, বালস্থলভ চাপল্যমাত্র। তথনকার দিনে এ এক
প্রকার ফ্যাশানের মধ্যেই পরিগণিত ছিল। কখন-কখন এই ছই দলের
লড়াইয়ে রক্তারক্তি ও মাথাফাটাফাটি পর্যান্ত হইত। হিন্দুস্লের ইংরাজ
হেডমাষ্টারের নিকট নালিশ আসিলে, তিনি বড় একটা গ্রাহ্ম করিতেন
না, বোধ হয় সে সময়ে তাঁহার সন্দেশের ছন্দান্ত ছাত্রদের কথাই তাঁহার
মনে পড়িত!

মধ্যে হিন্দু স্থল একবার শ্রাম মল্লিকদের জোড়াসাঁকোর থামওয়ালা বাড়ীতে কিছুদিনের জন্ত স্থানান্তরিত হয়। সেই সময়ে একদিন টিফিনের ছুটিতে জ্যোতিবাবু দেখিলেন যে একটা লোককে স্থূলের হাতার ভিতর হইতে জনৈক কনেষ্ঠবল থানায় লইয়া যাইবার জন্ত ধরিয়া টানাটানি করিতেছে—সে নাকি কি একটা অপরাধ করিয়াছে, তাই তাহাকে গোপার ক্ষিত্র কনেষ্ট্রলটি স্কল্বর প্রান্ত আসিয়াছিল। জ্যোতিবার-

কনেষ্ঠবল মহাশয় যথন কিছুতেই সন্মত চুইলেন না, তথন সকলে মিলিয়া নিকটস্থ ইটের একটা চিবি হইড়েত ইটি লইয়া কনেষ্টবলটির দিকে ছুঁড়িতে লাগিলেন। শেষে পুলিশের/সিপাহী মহাশয় এমনি জর্জারিত হইয়া পড়িলেন যে, তিনি তাঁহার কর্ত্তবাপালন মুন্ত্বী ঝাথিয়াই সবেগে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিলেন—আর প্রই ফাঁকে সে লোকটাও বেমালুম কোথায় অন্তর্জান করিল।

জ্যোতিবাবু একবার তাঁহার মেজ্নাদা শ্রীযুক্ত সত্যেক্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে স্কপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্ঠার ভমনোমোহন ঘোষের ক্ষণ্ডনগরের বাড়ীতে কিছুকাল অবস্থান করেন। সেও তাঁহার একটি স্থের স্থৃতি। তথন , মিষ্টার ঘোষের পি⁄তা মাত। উভয়েই জীবিত ছিলেন। তাঁহারা যেরূপ যত্ন করিতেন,তিনি ব'লেন,তাহা কথনও ভূলিবার নহে। তথন ঘোষ-পরিবারের মধ্যে অবরোধপ্রথা পূর্ণমাত্রায় থাকা সত্ত্বেও, অন্তঃপুরে তাঁহাদের অবাধগতি ছিল। মিসেস্ থোষ তথন বালিকা বধু। বারাণ্ডায় মাত্র পাতিয়া ভাঁছার সঙ্গে বালক জ্যোতিরিক্রনাথ তাস থেলিতেন। মনোমোহনবাবুর পিতা লোলচর্ম বৃদ্ধ রামলোচনবাবু যেরূপ গন্তীর কণ্ঠস্বরে এবং তাঁহার বড় বড় চকু ছইটি বিক্ষারিত করিয়া "অ—্ম—্ন্—্ম—হ—ন্" বলিয়া ডাক দিতেন, তাঞ্চা কথনই ভুলিবার নয়। আর ভুলিবার নয়, কৃষ্ণনগ্রের হথ্যকেননিভ গুলু ফুর্ফুরে নিই "গ্রাফলী" ললেশ এবং ভাঁহাদের আভীর — চা ! সে চাঁয়ে কি স্থান ! এমন চা, জ্যোতিবাৰু বলিলেন, আৰু কথনও তিনি থানা নাই। আসল কথা, ছেলেবেলাকার সকল অনুভূতিই একটু বেশী মাত্রায় তীব্র হইয়া থাকে। তিনি লালমোহনবাবুর সঙ্গে একটা বড় খাটে এক্সকে শয়ন করিতেন।

একদিন তাঁহাদের বাড়ীর সংলগ্ন দীর্ঘ তরুবীথির মধ্যে মনোমোহন-বাব ও সতোদ্রবাব তুইজনে পায়চারী কবিতে করিতে বিলাত ঘাইবার মৎলব আঁটিতেছিলেন—লালগোহন বাবু তাই শুনিয়া অমনি হাসিতে হাসিতে পিছন হইতে ছুটিয়া আগিয়া বলিয়া উঠিলেন "দাদা, the Steamer is ready!"

তথন কেশববাবু প্রাক্ষিদমাজে যোগ দিয়াছেন। প্রাক্ষিদমাজের মধ্যে কি উৎসাহ ও আনন্দ! কেশববাবুর সহিত খুপ্তান পাদ্রী লালবিহারী দেও কৃষ্ণনগরের Dyson সাহেবের তুমুল বাগ্রুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছিল! আজ লালবিহারীবাবু কেশববাবুর বক্তৃতার প্রতিবাদের উত্তর দিবেন! এই ক্ষপ প্রায়ই কিছু না কিছু একটা হৈ চৈ থাকিতই। উভয় পক্ষই বাগ্রুদ্ধে বিশেষ মজ্বুত ছিলেন। লালবিহারী দে স্কর্মইংরাজীতে কেশববাবুর কির্মা উড়াইয়া দিবার চেপ্তা করিতেন, কিন্তু পরিহাস-বাণ্প্রয়োগে কেশববাবুর বড় কম দক্ষ ছিলেন না। লালবিহারীর বক্তৃতা লিখিত, কেশববাবুর মৌথিক, স্তরাং দেই ওজ্বিনী বক্তৃতার তোড়েরেভারেভ লালবিহারীর সমস্ত ঠাট্টা-মন্ধরা কোথায় ভাসিয়া যাইত। কেশববাবুর দলই শেষ পর্যান্ত জয়লাভ করিত। তাঁহারা ছেলের দল, এই জয়োলাদে খুব মাতিয়া উঠিতেন আর চিৎকার করিয়া কেশববাবুর জয় ঘোষণা করিতেন।

বাড়ীতে ব্রাক্ষাৎসবের খুব ঘটা হইত। সমস্ত বাড়ী পুল্পমালায় ভূষিত হইত। প্রত্যুধে যথন রগুন্চৌকিতে প্রভাতী বা জিয়া উঠিত তথন তাঁহার যে কি আনন্দ হইত তাহা তিনি কথায় বর্ণনা করিতে পারেন না। আদিব্রাক্ষাসমাজে প্রাতঃকালের উপাসনা সম্বাপ্ত হইয়া গেলে, দলে দলে ব্রাক্ষেরা জোড়াসাকোর বাটীতে আসিয়া সমবেত হইতেন। টেবিলের উপার বড় বড় দরবেশী মিঠাই ও কমলা



ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্দ্ৰ সেন

পেবুর পিরামিড সাজান' থাকিত। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, ভাই প্রতাপ মজুমদার, ভাই মহেন্দ্রনাথ, ভাই মহেন্দ্রনাথ বস্থ—"ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মদমাজে"র একজন প্রচারক ও যিনি "Unity and Minister" কাগজের সম্পাদক ছিলেন--সম্প্রতি তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে---ভাই উমানাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত হরদেব চট্টোপাধ্যায়—ইহাদের উৎসাহদীপ্ত আনন্দ-বিকশিত মুখ জ্যোতিবাবুর চিত্তফলকে এখনও স্থন্দর্ক্রপে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। মধ্যাহ্নভোজনের পর বৈঠক্ধানার ঘরে গগনভেদী উচ্চকণ্ঠে "সবে মিলে মিলে গাও", "আজ আনন্দের সীমা কি", "আজি সবে গাও আনন্দে" প্রভৃতি সত্যেক্তনাথের রচিত গানগুলি সকলে মিলিয়া গাহিতেন। জ্যোতিবাবু বলিলেন, "সর্বশেষে হরদেব চট্টো-পাধ্যায় মহাশয় যথন মহা উৎসাহের সহিত স্বরচিত বােশ্বধর্মের ডঙ্কা বাজিল' প্রভৃতি গান গাহিতেন, তখন যে কি পবিত্র স্বর্গীয় আনন্দে আমাদের মন ভরিয়া উঠিত, তাহা বর্ণনাতীত। সেকালের হুর্গাপূজার সেই আনন্দ এবং এ-কালের এই ব্রহ্মোৎসবের আনন্দ, এ উভয়ের মধ্যে যেন স্বর্গ মর্ত্ত্যের প্রভেদ! এ এক ছবি, আর দে এক ছবি।"

এই থানে হরদেব চটোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচয়ও প্রদন্ত হইল।
"উচ্চ কুলীন ব্রাহ্মণবংশে ইহার জন্ম। ইনি ইংরাজী-শিক্ষা একেবারেই
পান নাই। সেকেলে রীতি-অনুসারে চটোপাধ্যায় মহাশয় একটু বাঙ্গলা ও
একটু ফাশী জানিতেন মাত্র। কিন্ত প্রাচীনতন্ত্রের লোক হইলেও ইনি থুব
সৎসাহসী ও সমাজসংস্কারের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। যথন মেয়েদের
শিক্ষার জন্ম বেথুন-স্কূল খোলা হয়, ইনিই সর্বাগ্রে সাহসপূর্বক তাঁহার
ছইটি কন্থাকে বেথুন-স্কূলে পাঠাইয়া দেন। ইনি গৃহী হইয়াও ভগবদ্ধক
সন্থ্যাসী। ইহার গোঁপ-দাভি কামানো, মন্তক মঞ্জিত এবং মাধান একটি

শিখা ছিল। ভূতে দয়া এবং বিশ্বপ্রেমে তাঁহার হৃদয়থানি সদাসর্বাদাই পরিপূর্ণ ছিল। মুখটি নিয়ত প্রফুল্ল। পরিধানে গৈরিক বসন। একটা উষধের কোটা অনবরত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিত। তিনি দীন-ছঃখীগণকে ঔষধ বিতরণ করিতে বড় ভালবাসিতেন। তিনি ধর্মা ও সামাজিক গান নিজেই রচনা করিয়া গাহিতেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে যাহাতে সংসাহসের আবিভাব হয়, এই উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন দেশের সাহসের দৃষ্টাস্ত দেখাইয়া গান বাঁধিতেন; যথা—

"ব্যাটা ছেলের \* \* \* কড়ি সর্বলোকে কয়
কলমস্ নাবিক ছিল সাহসে আমেরিকা গেল
দেশের বার্তা জেনে শেষে দেশটি কর্লে জয়।"
ইত্যাদি ।

ইহার রচিত গানগুলি শেষে ৮প্যারিচাঁদ মিত্র মহাশয় নিজব্যয়ে ছাপাইয়া দেন। তিনি যে কি স্ত্রে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা আমি সঠিক জানি না। ইহারই উক্ত হুই কন্সার সহিত শেষে পর পর ৮হেমেক্রনাথের এবং বীরেক্রনাথের (জ্যোতিবাবুর ন'দাদার) সহিত্র বিবাহ হয়।"

## সেকালের কলিকাতা— গৃহ ও সমাজ-শৃতি

জোড়াদাঁকো বাড়ীতে ছেলেদের জন্ম একটি ধর্মপাঠশালাও থোলা হইয়াছিল। শ্রীয়ুক্ত অযোধ্যানাথ পাক্ড়াশী ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ পড়াইতেন। উপনিষদের শ্লোকগুলি হ্রন্দীর্ঘ রক্ষা করিয়া বিশুদ্ধ উচ্চারণসহকারে সমন্বরে পাঠ করান হইত। যেথানে এক সমন্ন গুরুমহাশয়ের পাঠশালা বিসত, হুর্গাপূজা হইত, সেই পূজার দালানই পরে বেদমন্ত্র পাঠে মুথরিত হইয়া উঠিল। এই পাঠশালার কতকগুলি বাহিরের ছেলেও পড়িতে আসিত। তন্মধ্যে শ্রীয়ুক্ত অক্ষরচক্র চৌধুরী একজন। তথন হইতেই অক্ষরচক্রের সঙ্গে জ্যোতিবাবুর বন্ধ্যের স্থ্রপাত হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা গাঢ়তর হইয়া উঠে, এবং তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত এ বন্ধ্য অক্ষর ও অক্ষুপ্ত ছিল।

ছেলেবেলায় অক্ষয়চক্রকে জ্যোতিবাবুদের বাড়ীর সকলেই "Poet" "Poet" বলিয়া ডাকিতেন। তথন হইতেই তিনি ছোট ছোট কবিতা লিখিতেন এবং জ্যোতিবাবুকে শুনাইতেন। একটু ফাঁক পাইলেই তিনি জ্যোতিবিক্রনাথকে দেখিতে আসিতেন। তাঁহার সঙ্গে দেখা হইলে জ্যোতিবাবুও আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইতেন।

শীতকালে এক একদিন রাত্রি ৩।৪ টার সময় আসিয়া, জ্যোতিবাবুকে শ্যা হইতে উঠাইয়া লইয়া, অক্ষয়চন্দ্র প্রভূষভ্রমণে বহির্গত হইতেন। তথনকার কালে শীতকালেই সকলে প্রাতর্ভ্রমণ (morning walk) করিত। বেশ করিয়া শীতবন্ধ চাপাইয়া ও গলায় কন্ফর্টার (comforter) জড়াইয়া, ৩।৪টা রাত্রে তাঁহারা ছইজনে বেড়াইতে বাহির হইতেন;

এবং ঘোড়দৌড়ের মাঠ প্রভৃতি ঘুরিয়া ফিরিয়া বেলা প্রায় দশটার সময়ে বাড়ী ফিরিতেন। একদিন ইঁহারা ফিরিতেছেন, কেশববাবুগাড়ী করিয়া ঘাইতেছিলেন, মুথ বাড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কিহে তোমাদের এখনও morning walk হচ্ছে নাকি?" এক একদিন Eden's Park-এ যখন পৌছিতেন, তথনও রাত্রি থাকিত। চৌকিদার হাঁক দিয়া (challenge করিয়া), বলিত—"হুকুম্—সদর" (who comes there?)।

জ্যোতিবাবু বলিলেন—"ধনী ও গরীব লোকেদের মধ্যে গ্রম কাপড়ের তথন তেমন বিশেষ কিছু তফাৎ ছিল বলিয়া মনে হয় না। অল্ল প্রসার লোকেরা শীতকালে দোলাই ব্যবহার করিত। এখন যেমন সন্তাবিলাতী শাল প্রভৃতি পাওয়া যায়, তখন তাহা ছিল না। ধনীরা শীতকালে শাল দোশালা জামিয়ার রেজাই প্রভৃতি ব্যবহার করিত। এখন যেমন রেশ্মী চান্রের ফ্যাসান হইয়াছে (বোধ্ হয় সন্তা বলিয়া) তখন তাহা ছিল না।"

পথে বাহির হইয়া কে কি করিতেন,—তাহার বর্ণনায় জ্যোতিবাব্ বলিলেন,—"বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই পথে আমরা নানারূপ ছেলেমান্থনী বাক্যালাপ ও হাস্তকোতৃক স্থরু করিয়া দিতাম। তাহাতে পথের প্রান্তি আদৌ অন্পত্তব করিতাম না। একদিন যাইতে যাইতে আমাদের এই এক থেলা হইল—যে, কে আগে কয়টা গ্যাস-লাইটের খুঁটি দেখিতে পায়। খুব দ্রুত চলিতে চলিতে আমি বলিলাম, "ঐ একটা" অক্ষয় বলিল, "ঐ একটা"। এই রকম যার নজরে যত বেশী পড়িত, সেদিন তাহারই জিত হইত!

"जबर बीककारल के morning walk करेक अरु भीककारल है

শে প্রচলিত হয় নি। সে চায়ের কি স্থান ! আমাদের
কি একজন বাঙ্গালী বৃদ্ধ লাঠিয়াল্ সর্দার ছিল। সকলের
প্রালায় যে চা-টুকু পড়িয়া থাকিত, তাহাই জমা করিয়া, চক্ষ্
থ্ব আরাম করিয়া সে প্রতিদিনই সেইটুকু থাইত। তথন বাহির
হিন্দুখানী দারোয়ান্ ও অন্দরে বাঙ্গালী সর্দার দিবারাত্র পাহারা
দিত। সর্দার রাত্রে ডাকাতি হাঁকের মত যথন হাঁক দিত, তথন
আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত, এবং ভয়ে বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া উঠিত।

"তখন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে হুইজন করিয়া ডাক্তার বাৎসরিক বেতনে নিযুক্ত থাকিতেন—একজন ইংরাজ ও একজন বাঙ্গালী। গুরুতর রোগ না হইলে সাহেব-ডাক্তারকে কখনও ডাকা হইত না। সাহেব-ডাক্তারের উপর তথন সকলেরই অসীম বিশ্বাস ছিল। সৌভাগ্য-ক্রমে এখন সে বিশ্বাস অনেকটা চলিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী বড় ডাক্তারের অধীনে একজন অল্লবেতনের হাতুড়ে ডাক্তারও থাকিতেন। তিনি 🗥 বাড়ীতে অষ্টপ্রহর হাজির থাকিতেন এবং বড় বড় ডাক্তারেরা যে সব ব্যবস্থা করিয়া যাইতেন, এই হাতুড়ে ডাক্তারটি সেই অমুসারে নিজের হাতে ঔষধপত্রাদি দিতেন এবং ঠিক ঠিক সময়ে সেবন করাইতেন। ইনি অনেকটা শুশ্রধাকারিণী নাসেঁর মত। আমাদের আমলে পীতাম্বর নামে একজন বৃদ্ধ এই শেষোক্ত সর্বাকনিষ্ঠ ডাক্তার ছিলেন। ছেলেরা তাঁহাকে খুব ভালবাসিত, তাঁহার নিকট সকলে গল শুনিত। তাঁহার বগলে নিয়তই কাপড়ে মোড়া থোপকাটা একটা টিনের বাকা থাকিত। তাহার থোপে থোপে নানা রকম রঙের মলম থাকিত। ছেলেদের ফোঁড়া পাঁচ্ড়া হইলে এই সব মলম লাগান হইত। ছেলেদের ভুলাইবার জন্তই বোধ হয় তিনি এইরূপ নানা **রঙ**-বেরঙের মলম ব্লাখিতেন।"

জ্যোতিবাবুদের বাড়ীতে এ সময়ে বাঙ্গালী ডাক্তার ছি-ে দারিকানাথ গুপ্ত এবং সাহেব ডাক্তার ছিলেন বেলি। ৬ দের সম্বন্ধে জ্যোতিবাবুর স্মৃতি এইরূপঃ—"আমাদের জ্বর ২ দারিবাব্ প্রথম দিন আসিয়াই দীর্ঘচ্ছনে বলিতেন 'তে—ল্'— অং Castor Oil। এই তেলের নাম শুনিলেই আমাদের আতঙ্ক উপস্থিত হইত। তাঁহার চিকিৎসায় একটা ধরা-বাঁধা নিয়ম ছিল; ফলে এইরূপ চিকিৎসার নিয়মেই তিন দিন বড় জোর সাত দিনের মধ্যেই আমরা থাড়া হইয়া উঠিতাম। চিকিৎসার ঔষধ যেমন তিক্ত, পথ্যও ছিল, তেমনি অরুচিকর—"জল সাবু", "চিনির মুড়্কি", "এলাচ দানা" ইত্যাদি। তথন ব্রাহ্মণের দোকানে খট্থটে একরকম বিস্কৃট হইত, কখন কখন সেই বিস্কৃট; আর তৃষ্ণা পাইলেই গ্রম জল। ৺ দ্বারিকানাথ গুপ্তের সর্বজনবিদিত ঔষধই এখন "ডি-গুপ্তর মিকৃশ্চার"—চলিত কথায় "ডি-গুপ্ত" ঔষধ নামে বিখ্যাত। শুনিতে পাই, বেলি সাহেবের ব্যবস্থা-পত্র অন্মারেই দারিবাবু নাকি জরের এই ঔষধটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

"ডাক্তার বেলি অতি সদাশয় লোক ছিলেন। রাত্রে কেহ তাঁহাকে ডাকিতে গেলে, তাঁহার স্ত্রী তাহার উপর থজাহন্ত হইতেন। তবে আমাদের বাড়ী হইতে কেহ গেলে, তাঁর স্ত্রী তেমন নিষেধও করিতে পারিতেন না, করিলেও তিনি তাহা শুনিতেন না; বলিতেন, 'Governor তাঁর হন্তে বাড়ীর স্বাস্থ্যরক্ষার ভার দিয়া শিমলা-পাহাড়ে চলিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি কথনই কর্ত্তব্য-অবহেলা করিতে পারিবেন না।' বেলিসাহেব বালক রবীক্রকে বড় ভালবাসিতেন, দেখা হইলেই রবিকে "Robin, Robin" করিয়া আদর করিতেন।"

ত তিবিকালীন কলিকাতা সহরের এবং পানীয় জলের ত্রবস্থা সময়ে। জোকিসারের অরল জালে যে—"কেখন কলিকানায় থোলা নহিমা দিলা।



স্বর্গীয় ডাক্তার দারিকানাথ গুপ্ত—( ডি. গুপ্ত )



চারিদিকেই হুর্গন্ধ। তথন সহরের যত ময়লা সব গঞ্চায় ফেলা ইইত—গঙ্গার জলে সর্বাদাই ময়লা ভাসিত; কিন্তু গঙ্গাস্থানের সময় সেই সব ময়লা বা তজ্জনিত হুর্গন্ধসত্ত্বেও আমাদের চিরদিনের সংস্কারবশত মনে কোনই দ্বিধা হইত না। অভ্যাস ও সংস্কারের এমনি মাহাত্মা! সন্ধ্যার প্রারস্তেই মশকসগুলী মাথার উপর বোঁ বোঁ শব্দে মগুলাকারে নৃত্যসহকারে সঙ্গীত জুড়িয়া দিত। সে মধুর সঞ্চীত এখন আর বড় শোনা যায় না। তখন বেচারারা নিশ্চিন্ত ছিল—তাহাদের উপর লক্ষ্য করিয়া তখনও কামান্ পাতা হয় নাই।

"তথন কলের জলও ছিল না। লালনীঘি হইতে পানীয় জল আদিত। মাঘমাদে গলা হইতে জল আনাইয়া বড় বড় জালা ভরিয়া রাথা হইত। তাহাতেই সন্থংসর কাষ চলিয়া যাইত। তথন আমাদের বাড়ীর পুকুরের সল্পে গলার যোগ ছিল। আমার দাদামহাশ্য় স্বর্গীয় দারিকানাথ ঠাকুর (Prince Dwarikanath) গ্রন্মেণ্ট বা ম্যানিসিপ্যালিটির হস্তে এক থোকে কিছু টাকা দিয়া, গলা হইতে আমাদের পুকুর পর্যন্ত একটি পাকা লহর কাটাইয়া লইয়াছিলেন। পুকুরের জল শুকাইলেই সেই লহর দিয়া গলার জল আনা হইত। ঝর্ণার মত ঝর্ঝর্ করিয়া সেই শুক্র ফেনিল জলরাশি যথন আমাদের পুকুরে আসিয়া পড়িত, তথন আমাদের বড়ই আনন্দ হইত। আমরা পাড়ে দাঁড়াইয়া মুগ্ধনিত্রে সেই জলধারা দেখিতাম। এথনকার ম্যানিসিপ্যালিটি কিছু ক্ষতিপ্রণের টাকা ধরিয়া দিয়া আমাদের সে লহরটি এখন উঠাইয়া দিয়াছেন।"

এই সময়ে জোড়াসাঁকোর বাটীতে একজন মালিনী ছিল, সে প্রতিদিন ফুল যোগাইত। অন্তঃপুরের জন্ম ফুলের মালা এবং বাবুদের শুড়্গুড়ির মুখনলের জন্ম ফুলের ভূষণ সে নিত্যই প্রস্তুত করিয়া দিয়া ভূতা নিযুক্ত থাকিত। জ্যোতিবাব্ বলেন, "বাস্তবিক তাহার সাজা তামাকের ধ্মোথিত স্থান্ধে ঘর আমোদিত হইয়া উঠিত। আর এই গভীর বিষয়ে তাহার সবিশেষ পারদর্শিতা সারাদিনই পরিলক্ষিত এবং প্রমাণিত হইত। তাহার সাজা তামাকে কথনও কাহাকেও "ধর্ল না, আগুন হ'লো না, বা স্থবিধে হল না" বলিতে শুনি নাই।"

একজন "ভব্যিযুক্ত" তিলক-কাটা বৈষ্ণবী আদিতেন, তিনি অন্দরে মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইতেন। গিত্রেল্নামে একজন ইন্থদী ছিল, সে আতর গোলাপ প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য সরবরাহ করিত। সে এ বাড়ীর বড়ই অমুগত ছিল, সকল ক্রিয়াকর্ম আমোদ-উৎসবেই সে বাড়ীর লোকদের সঙ্গে যোগ দিত। তাহাকে দেখিলেই জ্যোতিবাবু আতর চাহিতেন, সে অমনি তুলায় লাগাইয়া একটু আতর ইঁহাকে দিত। 'বাচ্চঃ' বলিয়া একজন কাবুলীওয়ালা জ্যোতিবাবুদের বাড়ীতে বেদানা পেস্তা প্রভৃতি ফল সরবরাহ করিত; সে ছেলেদিগকে তার ঝুলির ভিতর ভরিয়া লইয়া যাইবে বলিয়া ভয় দেথাইত—এজন্ত ছেলেরা তাহাকে খুব ভয় করিত। সদর দেউড়ীতে দারোয়ান ছিল, এবং প্রত্যেক বাবুর বসিবার ঘরের (D) wing Room) দরজায় এক-একজন করিয়া হর্করা থাকিত। কোনও অভ্যাগত অথবা অভ কোনও ব্যক্তি আ্সিলে, সেই হর্করা গিয়া বাবুকে আগে সংবাদ দিত। কোনও ভূত্যকে ডাকিতে হইলেও সেই ভাকিয়া দিত। বাবুদের প্রত্যেক বৈঠকথানাতেই ফরাশবিছানো ; মাঝ-খানে মছলন পাতা, তাকিয়া দেওয়া, গদিওয়ালা একটা উচু বসিবার আদন থাকিত—তাহাতেই একেলা বাবু বসিতেন। নীচের ফরাশে অভ্যাগত ও মো**দাহেবগণ বদিত। এরূপ বিছানা এথন বি**ৰাহ-সভায় বরের জন্মই নির্দিষ্ট হইয়াছে। যাহাই হউক, এ সবই ছিল সেকেলে' নবাবী আমলের চা'ল ও কায়দা।

উক্তরপ মুসল্মানী সভ্যতা এবং এখনকার ইংরাজী সভ্যতায় তথন যে এক সংঘাত চলিতেছিল,তাহার আলোচনা করিয়া জ্যোতিবাবু বলিলেন যে—"তথন মোগলাই সভ্যতার সঙ্গে ইংরাজী সভ্যতার একটা যুঝাযুঝি চলিতেছিল—দেখা যাইতেছে, জন্নী হইয়াছে ইংরাজী সভ্যতা। বৈঠকথানা হইতে দে গদীপাতা বিছানা উঠিয়া গিয়াছে, তাহার স্থানে আদিয়াছে Drawing Roomএ কৌচ্ কেদারা। তথনকার aristocracyর ভাবটা গিয়া এখন (সাম্যের যুগে) democracyর spiritটাই প্রবল হইয়াছে। এরূপ aristocracy যে শুধু আমাদের বাড়ীতেই নিবদ্ধ ছিল, তাহা নহে,—তথনকার সমস্ত বড়লোকদের ঘরেই এই একই রকমের প্রথা ছিল। কিন্তু মহর্ষির কক্ষটি ছিল অত্যন্ত সাদাসিদে রক্ষে সজ্জিত-স্পোনে আসনের উচ্চ নীচ কোন পার্থক্যই ছিল না। ব্রাহ্ম-সমাজ এবং মহর্ষির সদৃষ্টান্তই আমাদের পরিবারের মধ্যে democracyর ভাবটা আনিয়াছে। পূর্বে এ ভাবটা ছিল না, আর ইহার যে ঈদুশ পরিণতি ঘটিবে, তাহাই বা তথন কে জানিত !

"হুইটি বিভিন্ন সভ্যতা বন্ধদেশকে ছুই দিক হুইতে যথন এইরূপ সজোরে আঘাত করিতেছিল, আমরা ঠিক সেই সময়ে জনিয়া ছুই রক্মই দেথিবার স্থযোগ পাইয়াছিলাম। পূর্ব্বে পোষাক ছিল চোগা, চাপকান, কাবা, পাগড়ী; এখন ছাট, কোট, ওয়েইকোট এবং পেণ্টুলন! ভাষায় পূর্বের ফারণী আরবী শব্দেরই আধিক্য ছিল, এখন হুইয়াছে ইংরাজীণ বড়মান্দী আহার তখন ছিল কালিয়া পোলাও কোর্মা কোপ্তা কাবাব প্রভৃতি মোগলাই রক্মের, এখন ইংরাজী মতে চপ কাট্লেট্ পুডিং রোষ্ট প্রভৃতি হুইয়াছে। গৃহসজ্জাও তদ্রপ, আগেই বলিয়াছি। কিন্তু বেশ দেখা যাইতেছে কোনটিই একাধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। প্রত্যেক

রাথিয়া গিয়াছে মাত্র। কাযেই হিন্দু মুসলমানী এবং ইংরাজী এই তিন সভ্যতার উপাদান একতা হইয়াছে, আঘাত না করিয়া ভাব করিয়াছে, এবং যুদ্ধ না করিয়া সন্ধি করিয়াছে। এ সন্ধির ভাবটা এখন আমাদের সব কাষেই প্রকাশিত হইতেছে। যেমন হিন্দুমতে পূর্বে নামের আগে "শ্রীযুক্ত" লেখা হইত; মুদলমান-আমলে আদিলেন "বাবু"। যথন কোন ব্যক্তিকে যথেষ্ট্রপ সন্মান দেখাইতে হইত, তথন তাঁহাকে লেথা হইত "শ্রীযুক্ত বাবু" তার পর ইংরাজী মতে আসিল "Mr." এবং "Esquire"। শেষোক্ত কারণে এখন Mr. বা Esqr.ই প্রযুক্ত হয়। হিন্দু "শ্রীযুক্ত" এবং মুসলমান "বাবু" বেশ একত্র মিলিয়া মিশিয়া ছিল; মিষ্টারও এমনি ভাবে মিশিয়া "শ্রীযুক্ত বাবু মিষ্টার অমুক চক্র অমুক এক্ষোয়ার" হইতে পারিত, কিন্তু ইংরাজেরা আসিয়াই "বাবু"কে অত্যন্ত অনাদর অবহেলা ও ঘুণা করিতে লাগিলেন, তাই "বাবু" অভিমানে এখন গা-ঢাকা দিয়াছেন; বাবু অন্তহিত হইলেও অস্তান্ত বিষয়ে বেশ ত্রাহস্পর্শ ঘটিয়াছে। এখন ভাল ভোজ দিতে গেলে, হিন্দুমতে শাক্-শুক্তানী, মোগলাই মতে কালিয়া-পোলাও, এবং ইংরাজী মতে চপ্ কাট্লেট্এর আয়োজন করিতে হয়। পোষাকেও তাই— ধুতি, চাদর, চাপকান এবং মোজা ক'লার (Collar)। বর্ত্তমান বাঙ্গলা ভাষারও তাই---সংস্কৃত, বাংলা, ফাসী, আর্বী এবং ইংরাজী সকলেই বাঙালীর ভাষায় কিছু না কিছু স্থান অধিকার করিয়া আছেন।"

এই সময়ে মহাকবি মাইকেল মধুস্দন দত্ত মহাশয় জ্যোতিবাবুদের জোড়াসাকোর বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। জ্যোতিবাবু মাইকেলের কথায় বলিলেন, "মাইকেল মধুস্দন দত্তমহাশয় তথন আমাদের বাড়ী প্রায়ই আসিতেন। আমার ভগিনীপতি শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ গঙ্গো-পাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ আলাপ-পরিচয় ছিল। মধুস্দনকে আমার



কবিবর মাইকেল মধুস্দন দত্ত



বেশ স্পষ্টই মনে পড়ে। রঙ ময়লা, চুলগুলি ইংরাজী-ফ্যাসানে ছাঁটা বেশ কোঁকড়া-কোঁকড়া, মাঝখানে সীঁথি। চোখ ছু'টী বড় বড়, লোচন প্রতিভা-দীপ্ত, চেহারা দোহারা, মুখ্ত্রী অপূর্ব লাবণ্য-সমুজ্জল। তাঁহার গলার আওয়াজ ছিল একটু ভাঙা'-ভাঙা'। আমার মনে পড়ে, একদিন তিনি "মেবনাদ্বধ" কাব্যের পাণ্ডুলিপি, তাঁহার সেই ভাঙ্গা-গলায় পজিয়া সারদাবাবুকে ভনাইতেছিলেন। তথনও "মেঘনাদ্বধ" কাষ্য প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার কবিতাপাঠের কায়দাই ছিল এক স্বতন্ত্র। প্রত্যেক কথাটি স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া, থামিয়া থামিয়া এবং পৃথক পৃথক করিয়া, একটানে বলিয়া যাইতেন, যথা "সম্মুথ—সমরে—পড়ি—বীর — চূড়া—মণি—বীর—বাহ্য—চলি—যবে—গেলা—যম—পুরে—অকালে —কংহে—দেবি—" ইত্যাদি। যেমন কবি বা যেমন কাব্য, ভাঁহার কবিতার আর্ত্তি তেমন হইত না। সে আর্ত্তিতে কোন প্রকার ভাব-প্রকাশের চেষ্টা থাকিত না। তিনি অতিশয় সহদয়, আমুদে, এবং মজলিশি ব্যক্তি ছিলেন। গল করিয়া লোককে মুগ্ধ করিবারও ভাঁহার শক্তি অণ্ক্ এবং অসাধারণ ছিল।

"মাইকেল মধুস্দন দত্ত মহাশয় কিরপে সহাদয় ব্যক্তি ছিলেন তাহার একটা ঘটনা বলিতেছি। বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত নামে আমাদের একজন পরিচিত এবং অনুগত লোক ছিলেন। তিনি সর্কানাই তাঁহার টাকে হাত বুলাইতেন এবং ব্যবসা সম্বন্ধীয় নানাবিধ মংলব আঁটিতেন। কিন্তু কোন ব্যবসায়েই তিনি লাভবান্ হইতে পারেন নাই। যে কার্যেই তিনি হস্ত-ক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। কিন্তু এ দিকে তিনি একজন প্রকৃত কাব্যরসিক এবং রসজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। মাইকেলের নিকট হইতে "ব্রজাঙ্গনা" কাব্যের পাণ্ডুলিপি লইয়া পড়িয়া অবধি, তিনি মাইকেলের অতিশয় অনুরক্ত ইইয়া পড়েন; "ব্রজাঙ্গনা" পড়িয়া

## জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

তিনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। মাইকেল তাহাই জানিতে পারিয়া— "ব্রজাঙ্গনা"র সমস্ত স্বত্ব (copy right) সেই পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই বৈকুণ্ঠবাবুকে দান করেন। বৈকুণ্ঠবাবু নিজব্যয়ে কাব্যথানি প্রথম প্রকাশ করেন।"



৺গুণেক্রনাথ ঠাকুর



## ছেলেখেলা, নাটক-রচনা ও অভিনয়

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শৈশবসঙ্গী আর একজন ছিলেন, তিনি ৺গুণেক্রনাথ ঠাকুর। গুণেক্রনাথের সম্বন্ধে জ্যোতিবাবু বলিলেন যে—"গুণুদাদা ও আমি প্রায়ই একবয়সী। আমরা ছেলেবেলায় বরাবর একত্রে থাকিতাম, একসঙ্গে থেলাধূলা এবং একসঙ্গে পাঠাভ্যাসও করিতাম। তিনি অত্যস্ত প্রত্বঃথকাত্র, স্নেহশীল এবং উদারহৃদয় লোক ছিলেন। আমরা তুইজনে থেন হরিহর-আত্মা ছিলাম। এক হাতার মধ্যে আমাদের ছই বাড়ী। "এ-বাড়ী" আর "ও-বাড়ী"। তিনি রোজ সকালে আমাদের বাড়ী আসি-তেন। আরও ছই চারি জন সঙ্গী জুটাইয়া লইয়া, আমাদের বাড়ীর বারাণ্ডায় আমরা সারাদিনই প্রায় আডো বসাইতাম। গুণুদাদা বড় বড় কল্পনায় বড় আমোদ পাইতেন। কত রকম কল্পনা যে আমাদের মাথায় আসিত, তাহার আর ইয়তা নাই; কিন্ত অধিকাংশ গলেই উবিয়া যাইত, কাযে কিছুই পরিণত হইত না। তবুও ওরই মধ্যে আমি একটু কেযো' ছিলাম, কল্পনাকে জুড়াইতে না দিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ম উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাইতাম। তা' সে ছেলেমানুষীই হউক্ আর যাই হউক। গুণুদাদার তিন পুত্র — গগনেক্র, সমরেক্র ও অবনীক্রনংথ।

"একদিন কথা হইল, আমাদের ভিতর Extravaganza নাট্য নাই। আমি তথনই Extravaganza প্রস্তুত করিবার ভার লইলাম। পুরাতন "সংবাদ-প্রভাকর" হইতে কতকগুলি মজার-মজার কবিতা জোড়াভাড়া কিয়া কেইটা "কাল্ডনাই" প্রাত্তি কবিয়া কাল্ডাতে হবে ব্যাইয়া ও-রাজীব

বৈঠকথানায় মহাউৎসাহের সহিত তাহার মহলা আরম্ভ করিয়া দিলাম। তাহাতে একটা গান ছিল,—

> "ও কথা আর ব'লোনা, আর ব'লোনা, বল্ছো বঁধু কিসের ঝোঁকে— ও বড় হাসির কথা, হাসির কথা,

হাসবে লোকে, হাস্বে লোকে —

হাঃ হাঃ হাদ্বে লোকে !--"

হাঃ হাঃ হাঃ—এই জায়গাটাতে স্থর হাসির অন্তকরণে রচনা করিয়া দিয়া-ছিলান। বৈঠকথানায় ঐরপ "হাঃ হাঃ হাঃ" স্থরে অধিকাংশ সময়ে অট্টহাস্থ হইত আর ধ্পধাপ্ শব্দে প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্য চলিত। শ্রীমান্ রবীক্রনাথ তাঁহার স্থৃতিকথায় এই "অদ্ভুতনাট্য" বড় দাদার নামে আরোপ করিয়াছেন; কিন্তু বড়দাদা (শ্রীযুক্ত দ্বিজেক্রনাথ ঠাকুর) এই শাস্তিহানির বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপরাধ।

"একদিন আমাদের বারাপ্তার আড্ডায় কথা উঠিল—দেকালে কেমন "বদন্ত-উৎসব" হইত। আনি বলিলাম—'এসোনা, আমরাও একদিন সেকেলে ধরণে বদন্ত-উৎসব করি।' অমনি গুণুদাদার কল্পনা উত্তেজিত হইয়া উঠিল। একদিন এক বদন্ত-সন্ধ্যায় সমস্ত উল্লান বিবিধ রঙীন্ আলোকে আলোকিত হইয়ানন্দনকাননে পরিণত হইয়া উঠিল। পিচ্কারী আবীর কুল্ব্ম প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সমস্ত সরঞ্জাম উপস্থিত হইয়া গেল। খ্ব আবীরথেণা হইতে লাগিল। তারপর গান বাজনা আমোদ প্রমোদ্ও কিছুমাত্র বাদ গেল না। ইহাতে অনেকগুলি টাকাও ধরচ হইয়া গেল।

"INTELLIBRICA STATES STATES STATES SON THE STATES

গুণুদাদার খুব ভাল লাগিল। এ প্রস্তাবটি তিনি আস্তরিক অনুমোদন করিলেন। আমি বলিলাম—এথনি ইহার উত্যোগ আরম্ভ করিয়া দেওয়া যাউক্। দেশী masonic দলের কিরূপ পরিচ্ছদ হইবে, প্রথমে ইহাই হইল আমাদের প্রধান সমস্থা। যাহা হউক, অনেক প্রকার যুক্তিতর্ক বাদ প্রতিবাদ করিয়া একটা পোষাক স্থির হইল। দর্জী আদিল, কিরূপ কাপড় ব্যবহৃত হইবে, তথনই তাহার পরামর্শ বিদিয়া গেল।

"ও-বাড়ীর সংলগ্ন একট। ছোট বাড়ী আমাদের নূতন কেনা হইয়া-ছিল, সেই বাড়ীতে Free mason-এর আড়ো বদিল। Free mason সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা কিছুই ছিল না। এ সভায় আমাদের যে কি অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহারও কিছুই স্থির নাই। এই মাত্র জানিতাম থে, আমাদের যাহা কিছু করিতে হইবে সমস্তই গোপনে করিতে হইবে। একটা "প্রতিজ্ঞা-পত্র" লিপিবদ্ধ হইল। তাহার মর্ম্ম কতকটা এইরূপ ঃ— এখানে আমরা যাহা শুনিব, যাহা দেখিব বা যাহা করিব, তাহার বিন্দুমাত্রও বাহিরে কাহারও নিকটে প্রকাশ করিব না---প্রাণান্তেও না। সে থেন হইল, কিন্তু ঘরের পরিচারক ভূত্য বুদ্ধ বেহারার সম্বন্ধে কি করা যাইবে ? স্থির হইল, আমাদের অন্তত্তম mason ভাতা অক্ষয়বাবু (প্রসিদ্ধ "কমিক" অভিনেতা শ্রীযুক্ত অক্ষরকুমার মজুমদার)—হিন্দিভাষায় বুদ্ধুকে এই প্রতিজ্ঞার মর্ম্ম বুঝাইয়া দিবেন। তিনি অমনি বুদ্ধুকে বুঝাইতে লাগিলেন—"দেখো বুদ্ধু, হিঁয়া তোম্যো কুছ, দেখো গে, কভি কিসিকো নেই বোল্না ——আছো ?" ইত্যাদি। বুদ্ধু একথা শুনিয়া, কিয়ৎক্ষণ অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, পরে বলিয়া উঠিল—"হম্ কেন বল্বে মশাই ?" সংক্ষেপে এই কয়টি কথা বলিয়াই সে ঘরের ঝাড়পোঁচ কার্য্যে পুনঃপ্রবৃত্ত হইল।

ফ্রিমেশানি পালার এইথানেই ইতি হইল। সোভাগ্য ক্রমে আর বেশীদ্র অগ্রসর হয় নাই।"

এইথানে জ্যোতিবাবু, গুণেক্রনাথের দয়া ও আশ্রিত-বাংসলাের একটা গল্প বলিলেন। "আমাদের একজন দ্রদম্পর্কায় আত্মীয় ঋণগ্রস্ত হইয়া গুণুদাদার বাড়ীতে আশ্রয়-গ্রহণ করেন। তিনি সেইথানেই অবস্থিতি করিতেন। পাওনাদার তাঁহার উপর ওয়ারেণ্ট জারী করিবার স্থােগ পাইত না। জনৈক গৃহশক্র বিশ্বাস্থাতকতা করিয়া দ্বিপ্রহর রাত্রে তাঁহাকে ধরাইয়া দেয়। গুণুদাদা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আমাদের এ-বাড়ীতে আদিয়া আমাকে জাগাইলেন এবং এই বিপদের কথা জানাইলেন। ব্যাঙ্ক বন্ধ—এত রাত্রে—অত টাকা কোথায় পাওয়া ঘাইবে ? আমার তথন হাটথোলায় পাটের আড়ৎ ছিল—লােক পাঠাইয়া সেথান হইতে তথনি টাকা আনাইলাম—তিনি দেই টাকায় ঋণ-পরিশােধ করিয়া, তৎক্ষণাৎ ঐ বিপন্ধ ব্যক্তিকে উদ্ধার করিলেন।"

মধ্যে একবার জোড়াসাঁকো-বাড়ীর আগাগোড়া মেরামং ও জীর্ণসংস্কার করিবার প্রয়োজন হয়। সেই উপলক্ষ্যে নৈনানে শ্রীযুক্ত মতিলাল
শীল মহাশরের বাগান বাড়ীটি ভাড়া লইয়া, বাড়ীগুদ্ধ সকলে কিছুদিন
সেথানে বাস করিতেছিলেন। বাড়ীটি খুব বড়, দোতালা, বাড়ীর হাতাও
ছিল থুব বিস্তৃত। হাতার মধ্যেই খানিক দূরে রাল্লা-বাড়ী। রাল্লা-বাড়ীটি বড়
বড় গাছে ঘেরা, তাহার সামনে ঘাট-বাঁধান একটা পুদ্ধরিণী। চাকরেরা
রাত্রি ১১টা ১২টার সময় রাল্লাখরের সম্মুথ দিয়া যদি যায় তো,অমনি মূর্চ্ছিত
হইয়া পড়ে। শেষে এমন হইল যে, একদিন একটা চাকর, অত্যধিক
ভয়ে মরিগাই গেল। কিছু নামে একজন বৃদ্ধ হর্করা ছিল। জ্যোতি
বাবু কিছুকে ডাকিয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দিল—
"দাওয়ানজীর (মহাআ রাজা রামমোহন রায়) মত চেহারা, মাথায় তাঁরই

মত পাগ্ড়ী কে একজন রোজ রাত্রে রাশাঘরের সমুথে দাঁড়াইয়া থাকে।" এই কথা শুনিয়া জ্যোতিবাবু ভূতের অস্তিত্বনির্ণয়ে বিশেষ কোভূ-হলী হুইয়া পজিলেন। বাল্যকালেও তিনি ভূত বিশ্বাস করিতেন না, এজন্য তিনি মনে মনে একটা গৰ্ব অনুভব করিতেন। যাহাই হউক, এক্ষেত্রে তিনি ভূত-আবিষ্কার ব্যাপারে নিজেই ব্রতী হইলেন। একদিন রাত্রি ১২টার পর একাকী রালাঘরের দিকে গেলেন। যেমন রালাঘরের নিকট-বতী হইলেন, অম্নি দেখিতে পাইলেন সত্য-সত্যই কে একজন পাগ্ড়ী মাথায় দেওয়ালে ঠেদ দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ভয় তাঁহার যথেষ্টই হইয়া-ছিল, কিন্তু গর্ক তাঁহাকে উৎদাহিত করিয়া অগ্রদর করিয়া দিল। নিকট-তর হইয়া যাহা দেখিলেন তাহা নিতান্তই হাস্তকর। দেওয়ালের একটা জায়গায় থানিকটা চুন-বালি থসিয়া গিয়া স্থানে স্থানে কালো এবং সাদা সাদা রেথাপাত হইয়া সমস্তটা দূর হইতে একটা পাগড়ী-পরা মূর্ত্তির মত দেখাইতেছিল। চাকর বাকরেরা ইহাকেই ভূত কল্পনা করিয়া এত ভীত **হ**ইয়া পড়িয়াছিল। জ্যোতিবাবু তথন সকলকে তাহা প্রত্যক্ষ করাইয়া দিলেন ;—সেই হইতে ভূতের ভয়ে আর কেহ মরা দূরে থাকুক, মূচ্ছ পৰ্য্যন্ত যায় নাই।

এই প্রদক্ষে তিনি আরও একটি মজার গল বলিলেন। সেকালে জ্যোতিবাবুদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ই হাদের বন্ধু-বান্ধবগণ অথবা অনেক বন্ধুপুত্রেরা থাকিয়া কলিকাতার স্কুল কলেজে লেথাপড়া করিতেন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ মহাশরও ইহাদের বাড়ীতে থাকিয়া কলিকাতার পড়িয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রসিকলাল পাইন্ নামে তথন একজন ছাত্র ইহাদের বাটীতে থাকিতেন। জ্যোতিবাবু একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন যে, তিনি যেন রসিক বাবুদের বাড়ী গিয়াছিলেন, এবং দেখিয়া আসিয়াছেন যে,

শুকাইয়া তাঁহাদের ছাদের উপর পড়ে। রসিক বাবৃকে এ স্বপ্নের কথা বলায়, তিনি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি করে জান্লে ?" জ্যোতিবাবু একথা তাঁহার বড়দাদাকে (দিজেন্দ্রনাথ) বলেন। দিজেন্দ্রবাবু আবার এই কথা প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়কে বলেন। প্যারীবাবু তথন খুব spiritualismএর অমুশীলন করিতে-ছিলেন। তাঁহার মতে আত্মা শরীর ছাড়িয়া বাহির হইয়া কথনকথনও অন্তর্ত্র যায়। এই স্বপ্রবৃত্তাস্তাটি তিনি তাঁহার মতের পোষক প্রমাণ বিলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ মহাশয় সম্বন্ধে জ্যোতিবাবু আরও যে তুই একটা কথা বলিয়াছিলেন, তাহাও এইথানে বলিয়া রাখিতেছি।— "আমাদের জোড়াদাঁকোর বাড়ীতে তিনি যে ঘরটিতে থাকিতেন,সেই ঘরটি (তিনি চলিয়া যাওয়ার পরও) অনেক দিন পর্যাস্ত "মনমোহনের ঘর" বলিয়া অভিহিত হইত। সকালে দেখিতাম, একটা ধুতি পরিয়া ও গায়ে। একটা গুলবাহার চাদর জড়াইয়া তিনি পাঠাভ্যাদ করিতেছেন। কখন ক্থন দেখিতাম, বারাণ্ডায় বেড়াইতে বেড়াইতে, এক জায়গায় থমকিয়া দাঁড়াইয়া মস্তক উন্নত করিয়া, পকেটে ছই হাত ভরিয়া, ভাবে বিভোর ₹ইয়া তিনি অফুটস্বরে সেক্স্পিয়ার আবৃত্তি করিতেছেন। একটা আবৃত্তির ছই একটা কথা এখনও আমার মনে পড়ে—যথা—"Nor poppy nor Mandagora" ইত্যাদি। এই কথাগুলি তিনি কতকটা সংস্কৃতছন্দের টানে পড়িতেন;—"নর্" এই শক্টির র্-কে অকারাস্ত করিয়া "নর" এইরূপ ' পড়িতেন, এবং সমস্তটা একটু টান্ দিয়া বলিতেন—"নরপপী নর্ম্যান্ ভাগোরা"—আমার শুনিতে বেশ লাগিত। তথন হইতেই আমাদের রাষ্ট্রিক উন্নতিসাধনের দিকে তাঁহার প্রবল ঝোঁক্ ছিল, এবং এই উদ্দেশ্যে



৺ননোমোহন ঘোষ—( পঠদ্দশায় )

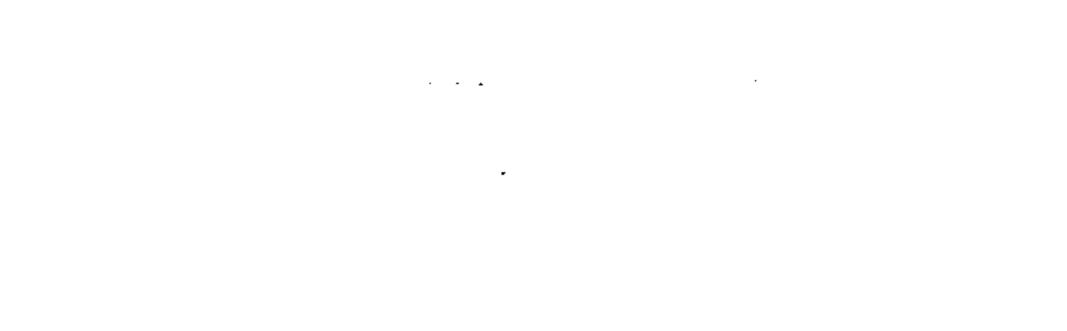

সংবাদপতা বাহির করেন। মনোমোহনই তাহার প্রথম সম্পাদক হয়েন।
তথন হইতেই তিনি চমৎকার ইংরাজি লিখিতে পারিতেন। এই
সময়ে Captain Palmer নামক একজন স্থলেথক ইংরাজ জুটিয়া
গিয়াছিল। তাঁহাকে পারিশ্রমিক দিয়া ইপ্তিয়ান মিরারে লেখান হইত।
তিনিই সমস্ত লেখা সংশোধন করিয়া দিতেন। দোবের মধ্যে
লোকটি বড় মাতাল ছিলেন। যাহা কিছু পাইতেন, সমস্তই মদে
উড়াইয়া দিতেন। আমার বেশ মনে আছে, পামার সাহেব একদিন
মদের পয়সা সংগ্রহ করিবার জন্ম খুব অল্প দামে, মাথায় দূর্বীণ্ বসানো
একগাছি ভাল ছড়ি সেজদাদাকে বিক্রম্ম করিয়া ছিলেন।"

## পাঠ-শেষ

নানা স্ব-পরিবর্ত্তন করিয়া, শেষে হিন্দুস্ব হইতে জ্যোতিবাকু কেশববাবুর স্থাপিত "কলিকাতা কলেজে" ভর্ত্তি হয়েন। কেশব-বাবুর ইচ্ছা ছিল এই বিভালয়টিকে তিনি কলেজে পরিণত করিবেন, তাই পূর্ব্ব হইতেই 'Calcutta College নাম রাথিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে সাধ পূর্ণ হয় নাই। যাহাই হউক্, এ স্কুলে তথনকার সব কৃতবিগু মনীধীরা অবৈতনিকভাবে শিক্ষকতা করিতেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র, প্রতাপ মজুমদার, উকীল ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায় (উমেশচক্র বন্দ্যোপাধ্যায় W. C. Bonnerjee মহাশয়ের পিতৃব্য), স্তারকনাথ পালিত প্রভৃতি অনেকেই এই স্কুলে শিক্ষকতা। করি-তেন। কেশববাবু কেবল নীতি উপদেশ দিতেন। বোর্ডে নানা-রূপ চিত্র বৃত্ত ও শাখা প্রশাখা সম্মিত বৃক্ষ আঁকিয়া ঈশ্রের প্রতি, মান্নুষের প্রতি, আপনার প্রতি, মানুষের নানাপ্রকার কর্ত্তব্যবিভাগ বুঝাইয়া দিতেন; আর নৈতিক উৎকর্ষসাধনের জন্ম নানা-বিধ বক্তৃতাও দিতেন। তাঁহার সচিত্র উপদেশ ছাত্রদিগের খুবই হৃদয়গ্রাহী হইত।

ক্লাস বসিবার আগে, সমস্ত ছাত্রেরা একটি ঘরে সমবেত হইত। যে শিক্ষক আগে আসিতেন, তিনি ছাত্রদিগকে বাইবেল-উক্ত Lord's Prayerটি বলাইতেনঃ—

Our father, which art in Heaven

Thy kingdom come. Thy will be done in earth, as it is in Heaven.

Give us this day our daily bread.

And forgive us our debts, as we forgive our debtors.

And lead us not into temptation, but deliver us from evil; for Thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever.

Amen.

বঙ্গান্থবাদ—হে আমাদের স্থান্থ পিতঃ, তোমার নাম পবিত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হউক। তোমার ইচ্ছা স্থাৰ্গে হিছা স্থাৰ্গিক হউক। তোমার ইচ্ছা স্থাৰ্গিকে হাজ আমাদের বেমন, পৃথিবীতেও তেমনি পূর্ণ হউক। আমাদিগকে আজ আমাদের প্রয়োজনীয় থাল্ড দাও। আর, আমরা যেমন আপন আপন অপরাধী-দিগকে ক্ষমা করিয়াছি, তেমনি তুমিও আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা কর। আর আমাদিগকে প্রলোভনের দিকে লইয়া যাইও না, আমাদিগকে মন্দ হইতে রক্ষা কর। যেহেতু রাজ্যা, শক্তি, এবং মহিমা নিত্যকাল তোমারই। আমেন্।

জ্যোতিবাবু বলিলেন, 'আশ্চর্য্যের বিষয় 'ওঁ পিতা নোহসি' মন্ত্রটির\* সহিত এই Lord's Prayerএর একটু মিল আছে; কিন্তু আমাদের

বঙ্গান্তবাদ—তুমি আমাদের পিতা, পিতার ক্সায় আমাদিগকৈ জানশিক্ষা দাও, ভোষাকে ন্যস্কার। আমাকে সোহগুলে স্থ

<sup>\* &</sup>quot;ওঁ পিতা নোহসি, পিতা নো বোধি, নমস্তেহস্ত । মা মা হিংসীঃ। বিশ্বানি দেব স্বিত্ত বিতানি প্রাস্ব । যন্তদ্রং তন্ন আস্ব । ন্যঃ স্ক্রবায় চ ময়ো ভ্রায় চন্মঃ শক্ষরায় চন্ময়ক্ষরায় চন্মঃ শিবায় চ শিব্তরায় চ।"

বেদমন্ত্র, উক্ত Prayerটি হইতে কত উন্নততর এবং গভীর ভাব-ব্যঞ্জক! ইংরাজী প্রার্থনায় আছে 'Daily bread দাও', আর বৈদিক ঋষিরা প্রার্থনা করিয়াছেন "জ্ঞানশিক্ষা দাও"। কেশববাবুদের বোধ হয় হিন্দু উপনিষদ্ ও বেদের উপর ততটা আস্থা ছিল না, অথবা অন্থশীলনের অভাবের ফলেই, এই হ্রন্দর প্রার্থনাটি তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়াছিল।"

এই Calcutta College হইতেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন। পরীক্ষার শেষ দিনে, যেদিন ইতিহাস ও ভূগোলের পরীক্ষা হইতেছিল সেদিন, একটা ভারি মজার ঘটনা ঘটিয়াছিল। যথন ঘণ্টা বাজিল, তথনও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উত্তর লিখিতেছিলেন। এমন সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল Sutcliff সাহেব পশ্চাদিক হইতে আসিয়া, কাগজগুলি তাঁহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া, একেবারে টুক্রা টুক্রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। তথন আরও ক্ষেক্টি ছেলেও লিখিতেছিল, ঘণ্টা বাজিয়া সবে এক মিনিটও হয় নাই, তবু তাঁহার নিকট হইতে কাগজ কাড়িয়া লইয়া কেন যে সাহেব ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন, বুঝিতে না পারিয়া তিনি একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলেন। জ্যোতিবাবু বলিলেন যে, "হিন্দুফুলের ছেলেদি"কে তিনি যে পরিমাণ অনুগ্রহ করিতেন, অন্ত স্কুলের ছেলেদের উপর সেই পরিমাণ অত্যাচারে প্রবৃত্ত ইইতেন। অথবা পাহারা দিয়া দিয়া তাঁহার পিত্ত জলিয়া উঠিয়াছিল—আমাকে প্রথমে সমুথে পাইয়া, আমার উপরেই বেশ করিয়া ঝালটা ঝাড়িয়া লইলেন। কারণ আমি ছিলাম Calcutta Collegeএর ছাত্র। যাহাই হউক, পাশ হওয়ার বিষয়ে আমি একেবারে নিরাশ হইলাম।"

করিও না, আমাকে বিনাশ করিও না। হে দেব, হে শিতা, সকল পাপ মার্জনা

একদিন তিনি বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, পথিমধ্যে তাঁহার একজন বন্ধু তাঁহাকে জানাইল, যে তিনি পাশ হইয়াছেন। তিনি তো শুনিয়া অবাক্, বিশাসই করিলেন না। কিন্তু শেষে জানিলেন বে, সত্য সতাই তিনি প্রবেশিকা পরীকার উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ হওয়ার পর, জ্যোতিরিক্সনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। জ্যোতিবাবু প্রথমবার্ষিক শ্রেণীর A. Sectionএ পড়িতেন,B. Sectionএ তথন পড়িতেন, বিহারীলাল গুপ্ত এবং রমেশচন্ত্র দত্ত মহাশ্যেরা। Rees সাহেব গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি চাট্গাঁয়ের ফিরিঙ্গি, সেই জন্ম তাঁহার ইংরাজিতেও পূর্ববঙ্গের টান দিল বাস্তবিক তিনি গণিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার গর্বটা ছিল ভতোধিক। কোনও একটা হুরহ গণিত-সমস্থার সমাধান করিয়াই তিনি বলিতেন, এরূপ ভাবে সমাধান আর কেহই করিতে পারিবে না-এমন কি "The man of upstairs" অর্থাৎ উপবিতয়ালা Sutcliff সাহেবও পারিবেন না। তিনি কাহাকেও বড় প্রশংসা করিতেন না—কেবল একবার জ্যোতিবাবুর বড়দাদার (দিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের) বুদ্ধির প্রশংসা করিয়াছিলেন। সে তাঁহার ভাগাই বলিতে হইবে। দিজেলবাবু সেই সময়ে নৃতন প্রণালীতে একথানি জ্যামিতি ছাপাইয়াছিলেন। ছাত্রেরা মজা দেখিবার জন্ম তাঁহার হস্তে সেই বই একখণ্ড দিল—তিনি খানিকটা পড়িয়া বলিলেন, "This man has brains".

তিনি মদে চুর হইয়া ক্লাসে পড়াইতে আসিতেন। তাঁহার মুথের কাছে অনবরত মাছি ভন্ভন্ করিত, আর তিনি ক্রমাগত হাত দিয়া তাড়াইতেন। তিনি পূর্কাঞ্চলের ছাত্র দেখিলেই, তাহাকে নাকাল করিয়া ছাড়িতেন, কিন্তু সহুরে ছাত্রকে বড় কিছু বলিতেন না। সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। রাজকৃষ্ণ বাবু যথন পড়াইতে আসিতেন, তথন ক্লাসে মহা হটুগোল আরম্ভ হইত। কিন্তু কৃষ্ণকমল বাবুর সময়ে ক্লাদে কাহারও টু-শক্টি পর্য্যন্ত শোনা যাইত না,—এমনি তাঁহার একটা গান্তীর্য্য ও চরিত্রপ্রভাব ছিল। ছাত্রেরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতেই পারিত না। Lt. Ives ইংরাজী পড়াইতেন। Ives সাহেবের গলা খুব উচ্চ ছিল; যখন তিনি পড়াইতেন তথন সমস্ত হল্থানি তাঁহার কণ্ঠস্বরে কাঁপিতে থাকিত। একদিন কি একথানি বইয়ে Mont Blanc কথাটি পাওয়া যায়। Ives সাহেব একে একে সমস্ত ছাত্ৰকে উক্ত বাক্যের শুদ্ধ উচ্চারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু সকলেই বলিল, "মণ্টব্ল্যাক্ষ"; শেষে জ্যোতিবাবুকে যথন জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি বলিলেন "মঁ ব্লাঁ",---গুনিয়াই সাহেব খুব প্রীত হইলেন---এবং জ্যোতিবাব্ যে ফরাসী ভাষা জানেন, সাহেবের এ ধারণা জিন্ময়া গেল। কিন্তু জ্যোতিবাবু তথন পর্যান্ত ফরাসীর এক বিন্দুবিদর্গও জানিতেন না। তবে তিনি কি করিয়া এ উচ্চারণ জানিলেন ? তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন, "মেজদাদা ( সত্যেক্তনাথ ) তথন ন্তন বিলাভ হইতে আসিয়া-ছেন ; তাঁহার নিকট বিলাতের গল্প শুনিতে শুনিতে ঐ কথাটির প্রকৃত উচ্চারণটি একদিন শুনিয়াছিলাম—তাহাই আমার মনে ছিল।" ধাহাই হউক, জ্যোতিবাবুর ক্লাসে একটা থুব প্রতিপত্তি হইয়া গেল। Ives সাহেবও জ্যোতিবাবুর উপর খুব একটা ভাল ধারণা করিয়া রাখিলেন। তিনি জ্যোতিরিক্রনাথকে রীতিমত শিক্ষা দিবার জন্ম, কত দিল্লী তাঁহার বাড়ীতে যাইতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু যাওয়া তাঁহার আর হইয়া উঠে নাই।

Ives সাহেবের বাড়ী গিয়া পড়া ত' দূরের কথা, ক্লাসেই তিনি নিয়মিতরূপে যাইতেন না, যদি বা যাইতেন ত'পলাইয়া আসিতেন।



তমনোমোহন ঘোষ—ব্যারিষ্ঠার



বিসিত, সেথানে গান বাজনা গলগুজব খুব পুরাপুরিই চলিত। First Year এমনি করিয়া গান বাজনা প্রভৃতিতে দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। Second Yearও প্রায় যায়-যায়। পরীক্ষার সময় যথন খুব নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল, তথন তিনি খুব মনোযোগ দিয়া পড়া আরম্ভ করিয়া দিলেন।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত সত্যেক্তনাথ ঠাকুর মহাশয় সিভিলিয়ান হইয়া এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ মহাশয় ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া আসিয়া, কাশীপুর বাগানবাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও আসিয়া, এই থানে ইহাদের সহিত মিলিত হইলেন। পরীক্ষা দিবার ইচ্ছা ক্রমশঃ তাঁহার শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। পরীক্ষার পড়া ছাড়িয়া, তিনি মিষ্টার ঘোষের নিকট ফরাদী ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করিয়া দিলেন। যাঁহার অক্লান্ত লেখনী বাৰ্দ্ধক্য-জরার বজ্জমুষ্টিকৈ অবহেলা করিয়া, আজিও ফরাসী ভাষা হইতে নিত্য নুতন অমূল্যরত্বরাজি আনিয়া বঙ্গভারতীর সাহিত্য-মঞ্ঝা পরিপূর্ণ করিতেছে, সেই ফরাসী ভাষায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম শিক্ষা-রম্ভ হইল, এই কাশীপুর উভানবাটিকায়। মনোমোহন ঘোষ মহাশয় প্রথমেই ভণ্টেয়ার ক্বত "দীজার" ( Cæsar ) নাটক তাঁহাকে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, তাহার প্রথম চরণের একটু অংশ এথনও তাঁহার কর্ণে যেন অহরহ ধ্বনিত হইতেছেঃ—

"Cæsar tu vas regnier"—সীজার তু ভা রেঙিয়ে; অর্থাৎ —সীজার তুমি রাজত্ব করিতে যাইতেছ—ইত্যাদি।

এইথানে অবস্থানকালে, অবকাশ সময়ে জ্যোতিবাবু তাঁহার মেজ-বৌ-ঠাকুরাণীর নিকট বোষায়ের অনেক গল্প শুনিতেন। বোষায়ের গল সমুদ্র ও দৃশ্যাবলীর কথা শুনিতে শুনিতে, বোষায়ের প্রতি তিনি ক্রমশঃ

সংকল্প করিলেন। পরীক্ষা দিবেন না, কাষেই ফীও দাখিল করা হইল না। বোষাই যাত্রার সমস্ত ঠিক হইয়া গেল। ইতিমধ্যে পালিত মহা-শয় ( স্থার টি পালিত ) তথায় গিয়া উপস্থিত। তিনি তথন বিভাসাগর মহাশয়ের ধরণে থান্ ধৃতি পরিতেন, এবং আপাদ-লম্বিত একথানি মোটা চাদর গায়ে জড়াইতেন। সে পরিচ্ছদে বেশ একটা অপূর্ব্ব শোভা এবং মধুর গান্তীর্য্য ছিল। আর এই বেশে তাঁহাকে হঠাৎ একজন সম্ভ্রাস্ত রোমক দেনেটার বলিয়া ভ্রম হইত। এইবার হয়ত পড়াগুনার সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে আশঙ্কা করিয়া, শুর পালিতকে দেখিবামাত্রই জ্যোতিবাবু বিষম ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। পালিত মহাশয় জ্যোতিবাবুকে বরাবর ছোট ভাইয়ের মতই স্নেহ করিতেন—তিনি জ্যোতিরিক্রনাথের সমস্ত মংলব শুনিয়া,তাঁহাকে পরীক্ষা দিবার জন্ম অত্যন্ত পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়া দিলেন। ফী পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই শুনিয়া, তিনি বলিলেন, "দেজস্ত তোমার কোনও চিস্তা নাই, আমি Sutcliff কে বলিয়া, ভোমার ফী জমা করাইয়া দিব। তুমি শুধু পরীক্ষার জন্ম প্রস্তুত হও।" জ্যোতি বাবু মহা মুস্কিলে পড়িলেন, কিন্তু শেষে তাঁহারই জিত হইল। তিনি পরীক্ষানা দিয়াই, কাহাকেও কিছু না বলিয়া, সত্যেক্তনাথের সঙ্গে বোষাই পণায়ন করিলেন।

## বোষাই-গমন, সঙ্গীত-শিক্ষা এবং নাট্যসাহিত্যের সংক্ষার

জ্যোতিরিক্রনাথ বিভালয় ছাড়িলেন, কিন্তু বিভাচর্চ্চা ছাড়িলেন না; বরং দ্বিগুণ উৎসাহে তিনি অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন। বোশ্বাই গিয়াই জ্যোতিরিক্রনাথ অনেকগুলি ভাল ভাল ইংরাজি এবং সংস্কৃত গ্রন্থ কিনিয়া ফেলিলেন, এবং অধিকাংশ সময় ঐ সমস্ত পুস্তকপাঠেই নিযুক্ত থাকিতেন। এথানে অবস্থান কালে, তিনি আরও একটি বিভা শিক্ষা করিয়াছিলেন—সেটি পেতার বাভ। একজন গুজ্রাটী মুসলমান তাঁহাকে প্রত্যহ সেতার শিথাইত। ক্রমশঃ ওস্তাদজীর জানা সমস্ত গংই অভ্যাস করিয়া লইয়া, অত্যল্লকালের মধ্যেই তিনি গুরুর সমস্ত পুঁজিপাটা প্রায় নিঃশেষ করিয়া দিলেন। যাহাই হউক, এই ওস্তাদের কাছেই সর্ব্যপ্রথম তিনি সেতারে স্বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন।

বোষাই হইতে কলিকাতা ফিরিয়া আসিলে, তাঁহার সেতার বাজনা শুনিয়া বাড়ীর সকলেই চমৎকৃত হইলেন। বিশেষত গুণেক্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, তাঁহার সেতার বাজনায় এমনি মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি জ্যোতিবাবুকে (ostrich) সাম্রোক্ পক্ষীর ডিমের তুষে একটি স্থলর সেতার তৈরি করাইয়া, তাঁহাকে সম্প্রেই উপহার দিয়াছিলেন। জ্যোতিবাবু এই সেতারটি তাঁহাদের বাড়ীর একটা আল্মারির উপর রাথিয়া দিয়াছিলেন, বহু দিন সেটি ছিল, কিন্তু কি করিয়া পড়িয়া গিয়া পরে সেটি ভাঙ্গিয়া যায়। তিনি বলিলেন, অভ্যাসের স্মভাবে একণে তাঁহার সেতারের হাত আর আদপেই নাই।

"সে সময়ে সেতারের খুব রেওয়াজ ছিল। সৌথীন যুবকেরা প্রায়ই তথন ঐ যন্ত্রই শিক্ষা করিত। আমার ভগিনীপতি ৺ সারদা-প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় তথন জুয়ালাপ্রসাদ নামক একজন প্রসিদ্ধ হিন্দুস্থানী ওস্তাদের নিকট সেতার শিথিতেন। তিনি যে সকল গৎ শিথিয়াছিলেন তাহা লক্ষ্ণী ডং-এর। ওস্তাদ্জী আমার শিক্ষিত গৎগুলি শুনিয়া বলিলেন—এগুলি দিল্লী চং-এর। দিল্লী চং-এর গৎগুলি একটু বেশী সাদাসিধা। তথন সারদাবাবুর বৈঠকথানাতে প্রায়ই প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গায়ক বাদক প্রভৃতি গুণীগণের মজলিস বসিত। সারদাবাবু একজন সৌথীন লোক ছিলেন। তিনি নিজেও বেশ জ্বপদ গাহিতে পারিতেন।"

দিজেন্দ্রবাবুর পুরাণো কোন-রকমে কাযচলা একটা পিয়ানো ছিল।
দিজেন্দ্রবাবু যথন ঘরে থাকিতেন না, জ্যোতিবাবু তাঁহার ঘরে ঢুকিয়া
সেই পিয়ানোটি বাজাইতেন। দিজেন্দ্রবাবু দেখিতে পাইলেই
"ভেঙ্গে যাবে, ভেঙ্গে যাবে" বলিয়া ধমক দিয়া উঠাইয়া দিতেন, কিন্ত
জ্যোতিবাবু তবুও সেই পিয়ানো বাজাইবার প্রলোভনটি কিছুতেই
চাপিয়া রাখিতে পারিতেন না। যাহাই হউক, এমনই ভাবে একটু একটু
করিয়া বাজাইয়া বাজাইয়া, পিয়ানোতেও তাঁহার একটু হাত জমিয়া গেল।

ইহাঁদের বাড়ীতে একটা থুব বড় টেবিল হার্মোনিয়ন্ ছিল। অবসর মত জ্যোতিবাব সেটির উপরেও সাক্রেদী চালাইতেন। ক্রমে হার্মোনিয়মেও তাঁহার বেশ বাংপত্তি জন্মিল।

এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের জন্ম একটা খুব বড় টেবিল হার্ম্মোনিয়ম আদিল। তথন এ দেশে এই যন্ত্রটা সর্বসাধারণের মধ্যে একবারেই চলিত হয় নাই। সমাজে তথন গানের সঙ্গে দিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেক্তনাথ ছাড়িয়া দিলেন, তথন হার্মোনিয়ম্ বাজান' জ্যোতিবাবুর একটা প্রধান করিবে হইয়া দাঁড়াইল। সমাজে তথন স্বর্গীয় বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী মহাশয় গান করিতেন। ইহাদের বাড়ীতে বোম্বাই অঞ্চলের বিখ্যাত গায়ক মৌলাবক্সও কিছুদিন গায়ক ছিলেন। জ্যোতিবাবু ইহাদের ছইজনের গানের সঙ্গেই হার্মোনিয়ম বাজাইতেন। এইরূপে ভাল গায়কের সঙ্গে বাজাইতে বাজাইতে, তাঁহার হার্মোনিয়মে হাত বেশ পাকিয়া উঠিল। সকলেই তথন ইহার হার্মোনিয়ম বাজনার খুব প্রশংসা করিতেন। জ্যোতিবাবু বলিলেন, "তথন হার্মোনিয়মবাদক বলিয়া আমার খুব একটা নামডাকও ছিল। কিন্তু এথন এত ভাল ভাল হার্মোনিয়ম্ বাজিয়ে হইয়াছেন যে, তাঁহাদের কাছে আমি কলিকা পাইবারও উপয়ুক্ত নই।"

ব্রাক্ষসমাজে এবং বাঙ্গলা গানের সঞ্চে হার্মোনিয়ম বাজান', এই প্রথম স্থক হইল। তৎপূর্বে অনেকেই এই যন্ত্রের সহিত অপরিচিত ছিলেন। জ্যোতিবাবু বলিলেন—

"আমার মনে পড়ে, একদিন রামত্র লাহিড়ী নহাশর আমাদের বাড়ী আসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে সদাসর্কদাই একথানি নোট্রুক্ থাকিত; যাহা কিছু নৃতন তাঁহার নজরে পড়িত, তাহাই সেই নোট্রুকে তিনি টুকিয়া রাখিতেন। সেই বৃদ্ধের জ্ঞানপিপাসা ছিল অপরিসীম! পিয়ানোর সহিত হার্মোনিয়মের কি তফাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া, পিয়ানো বাজান' সহজ কি হার্মোনিয়ম বাজান' সহজ, নানা প্রশ্লোত্রের পর সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া, সমস্ত তথ্য তিনি তাঁহার নোট্রুকে টুকিয়া লইলেন। তাঁহার আবার "good day" "bad day" ছিল। তিনি যখনই আমাদের বাড়ী আসিতেন, তথনি এক পেয়ালা করিয়া চা পাইতেন। জরে কাঁপিতে কাঁপিতে "উঃ"—"আঃ" করিতে করিতে

তবু এমনি তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা যে,জ্বের কাতরাইতে কাতরাইতেও নৃতন কিছু দেখিলেই তিনি প্রশ্ন করিতে ছাড়িতেন না,এবং যাহা কিছু জ্ঞানলাভ করিতেন, তথনি পকেট হইতে নোটবুকথানি বাহির করিয়া তাহাতে টুকিয়া রাখিতেন। তিনি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে বড় ভাল বাসিতেন। যথনই তিনি আসিতেন,বাড়ীর ছেলেমেয়েদিগকে কাছে ডাকিয়া, নানা রকম গল্প জুড়িয়া দিতেন। আমার সঙ্গে দেখা হইলেই, তিনি আমাকে বলিতেন,—"তোমার ঠাকুরদাদা ভলারিকানাথ ঠাকুর মেডিকাল কলেজস্থাপনের জন্ত কত যে যত্ন ও সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা Medical Collegeএর Record খোঁজ করিলেই জানিতে পারিবে।"

জ্যোতিবাবু বলিলেন, "হার্ম্মোনিয়ম প্রবর্ত্তনের পূর্বের, সমাজে বিষ্ণুবাবুর গানের সঙ্গে মান্না নামে একজন হিন্দুস্থানী সারেক্স বাজাইত।
এই মান্নার মত নিপুণ সারেক্সী কলিকাতায় তথন আর কেহই ছিল
না।পরে হার্ম্মোনিয়ম চলিত হইলে, ক্রমে ক্রমে সারেক্স উঠিয়া গেল।
ইহা আমাদের ছর্ভাগ্যের বিষয়ু সন্দেহ নাই। হার্ম্মোনিয়ম যন্তে হিন্দু
রাগ-রাগিণী ঠিকমত বাজান' ক্লেএকরূপ অসন্তব—ইহা সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি
মাত্রেই বুঝেন।

শারার একটা অদ্ভ সথ ছিল। বাড়ীতে সে সদা সর্বদা মহাদেবের
মত গায়ে সাপ জড়াইয়া বসিয়া থাকিত। সাপও সব যেমন তেমন
নম—কেউটে গোক্ষুরা প্রভৃতি বিযাক্ত সাপ। সাপগুলিকে গায়ে
জড়াইবার আগে, সে তাহাদের বিষদাতগুলি ভাঙ্গিয়া দিত। কিন্তু
ভাঙ্গিয়া দিলেও নাকি আবার গজায়, তাই সর্পাঘাতেই অবশেষে তাহার
মৃত্যু হয়।"

জ্যোতিবাবু আরও বলিলেন—

তুই ভাই সমাজের একমাত্র গায়ক ছিলেন। কৃষ্ণকে আমরা কথনও দেখি নাই—আমাদের সময়ে বিষ্ণুই গান করিতেন। অস্তাস্ত ওস্তাদদের গানের চেয়ে, বিষ্ণুর গানই সকলে বেশী পছন্দ করিত। বিষ্ণুর গানের একটা বিশেষত্ব ছিল। ওস্তাদেরা যেমন রাগিণীতে তান-অলঙ্কারেরই প্রাধান্ত দেন, বিষ্ণু তেমন কিছু করিতেন না। তিনি অল্ল-স্বল্ল তান দিতেন বটে, কিন্তু তাহাতে রাগিণীর মূল রূপটি বেশ ফুটিয়া উঠিত, গানকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত না। ইহা ছাড়া, গানের কথার যে একটা মূল্য আছে, সেটিও বিষ্ণুর গানে পূর্ণ মাত্রায় রক্ষিত হইত। সকলেই গানের স্থর এবং গৎ তুইই সহজে বুঝিতে পারিত। বিষ্ণু ঞ্চপদ থেয়ালই বেশী গাহিতেন। বিষ্ণুর এই হিন্দি গান ভাঙ্গিয়াই সত্যেক্তনাথ ⊾র্ব্য প্রথম ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেন। এই সময়ে সত্যেক্তনাথের গান লোকে খুব ভালবাসিত। তাঁহার রচনায় এমনি একটা সহজ কবিত্ব ছিল এবং স্থরের সঙ্গে ভাবের এমনি একটা মাথামাথি ছিল যে, তাহা সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিত।" ·

তাহার পর সত্যেক্তনাথ বোদ্বাই চলিয়া গেলে, জ্যোতিবাবু, তাঁহার সেজ্দাদা (৬হেমেক্তনাথ) ও বড় দাদা (দ্বিজেক্তনাথ) এই তিনজনে ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিতেন। এই বিষয়ে মহর্ষি তাঁহাদিগকে খুব উৎসাহ দিতেন।

তথন বড় বড় গায়কদিগকে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে আশ্রয় দেওয়া হইত। জ্যোতিবাবুর তিনজনকে বেশ স্পষ্ট মনে আছে:— "রমাপতি বন্যোপাধ্যায়, শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার রাজচক্র রায় এবং যহু ভট্ট। রমাপতি নিজে একজন ভাল গায়ক ত' ছিলেনই, "রমাপতি ভণে" বলিয়া ভণিতা থাকিত। যহু ভট্টও হিন্দি গান রচনা, করিতেন। তাঁহার গানের স্থর-বিস্থাসে যথেষ্ট নিপুণতা এবং একটা মৌলিকতা ছিল। ইহা ব্যতীত তিনি পাখোয়াজের অনেক নৃতন নৃতন উৎকৃষ্ট বোলও আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আমি দেখিয়াছি, কলিকাতার তথনকার কোন কোন প্রসিদ্ধ পাখোয়াজী তাঁহার নিকট বোল আদায় করিবার জন্ম, সত্যসত্যই ভাঁহার চরণে তৈল মর্দ্দন করিত।

"ইংদের গান ভাঙ্গিয়া, তথন আমি এবং বড় দাদা ( দিজেন্দ্রনাথ ) অনেক ব্রহ্ম-সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলাম। কি সৌধীন কি পেশাদার কোনও গায়কের কোনও গান ভাল লাগিলেই, অমনি সেটি টুকিয়া লইয়া, আমরা ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিতে বিস্তাম। এইয়পে ব্রহ্ম-সঙ্গীতে অনেক বড় বড় ওস্তাদী স্থর ও তাল প্রবেশ লাভ করিয়াছে। বাঙ্গলায় সঙ্গীতের উন্নতি এমনি করিয়াই হইয়াছে। ইহার পরেই শ্রীমান্ রবীক্রনাথের আমল। তাঁহার অসামান্ত কবি-প্রতিভা এখন ব্রহ্ম-সঙ্গীতকে প্রার প্রতিয় পৌছাইয়া দিয়াছে। নানা স্থর, নানা ভাব, নানা ছন্দ, নানা তাল, ব্রহ্ম-সঙ্গীতে আজ তাঁহারই দেওয়া। তাঁহার বীণা এখনওঃ নীরব হয় নাই।"

তথন জ্যোতিরিক্রনাথ সঙ্গীত-চর্চাতেই অধিকাংশ সময় অতি-বাহিত করিতেন। নাটক মভিনয় করিবার দিকেও তাঁহার প্রবল কোঁক ছিল। অভিনয়ে তাঁহার গুণুদাদারও যথেষ্ঠ অমুরাগ ছিল। তাঁহারা হইজনে মিলিয়া, বাড়ীতেই একটি নাটকীয় দলের স্পষ্ট করিলেন। অভিনয়, তাহার আয়োজন, অভিনয়োপযোগী নাটকনির্বাচন প্রভৃতি কার্য্যের জন্ম একটি সমিতি গঠিত হইল। সমিতির গৃহ হইল, তাঁহাদেরই ও-বাড়ীতে। সমিতির নাম হইল Committee of five। ক্রম্থবিহারী বাবুর ভগিনীপতি ৺যত্নাথ মুখোপাধ্যায় এই পাঁচজনে এই নাট্য-সমিতির ভা হইলেন।

ক্ষণবিহারী দেন মহাশয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সোনের জ্রাতা। জ্যোতিবাবু পূর্ব্বে যথন কেশববাবুদের বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন, তথন হইতেই কৃষ্ণবিহারী বাবুর সঙ্গে তাঁহার আলাপ পরিচয়।

জ্যোতিবাবু বলিলেন—"কৃষ্ণবিহারী ইতিপূর্ব্বে "বিধবা-বিবাহ" নাটকে প্ডুরার পাঠ গ্রহণ করেন। তাই এই বিষয়ে তাঁহার একটু অভিজ্ঞতা থাকায়, আমরা তাঁহাকে ওপ্তাদ বলিয়া মানিতাম। তিনিই আমাদের অভিনয়-শিক্ষক হইলেন।"

প্রথমেই মহাকবি মধুস্দনের "রুঞ্চকুমারী" নাটক অভিনীত হইল। জ্যোতিরিক্রনাথ রুঞ্চকুমারীর জননীর ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন। অভিনয় খুব ভালই হইয়াছিল। সকলেই অভিনেতা ও অভিনয়-পারিপাটোর একবাক্যে প্রশংসা করিয়াছিল। ইহাতে তাঁহাদের উৎসাহ আরও বাড়িয়া উঠিল।

নীচের ঘরে অহোরাত্রই—হয় নাচ, নয় গান, নয় বান্ত, নয়
"পঞ্জনে"র নাট্য-সমিতিতে বাদারুবাদ, কিছু-না-কিছুর একটা
গোলমাল চলিতই। বাড়ীশানি সারাদিন হাস্তকলরবে ও গানবান্তে
মুথরিত হইয়া থাকিত। মধ্যে মধ্যে বামাচরণ বলিয়া একজন
যাত্রাদলের ছোক্রা আদিয়া, নাচগানে ভাঁহাদের আমোদ দ্ভিণ বদ্ধিত
করিত।

তাঁহাদের একটা "Eating Club" ও ছিল। সে ক্লবে পালা করিয়া একএকজনের থাওয়াইতে হইত। সে ভোজের তেমন বেশী একতলার ঘরে, এইরূপ আমোদ ও রিহার্শ্যালের মাত্রা ক্রমশঃ এত 'অধিক চড়িয়া উঠিল যে, গণেক্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি দোতলাবাদী অভিভাবক-গণ একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। ফলে রিহার্শ্যালের মাত্রা যদিও কিছু কমিয়াছিল, কিন্তু ভিতরের উদ্দীপনার কিছুমাত্র হ্রাস হইল না।

পরে মধুস্ননের আরও একথানি নাটক "একেই কি বলে সভ্যতা"রও অভিনয় হইয়া গেল। জ্যোতিবাবু সার্জ্জন সাজিয়া ছিলেন। এ সব অভিনয়ের প্রধান শ্রোতার দল ছিল তথন—তাঁহাদেরই বাড়ীর লোক; কচিৎ কখনও ছই একজন বাহিরের বন্ধুবান্ধবও নিমপ্রিত হইতেন।

বাড়ীর লোকে বরাবরই এ সমস্ত ছেলেখেলা ভাবিতেন। কিন্তু এখন বেশ দেখা যাইতেছে যে, এই ছেলেখেলার ভিতর দিয়াই কেমন নীরবে বাঙ্গলা সাহিত্যের একটা দিক, দৃঢ় ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহারা দেখিলেন, বাঙ্গলা সাহিতো অভিনয়োপযোগী নাটক মাত্র ছুই তিনখানি। কিন্তু তাহাতে লোকশিকার মত কোন জিনিষ্ট নাই। আমোদের পরিস্থাপ্তি আমোদে না হইয়া যাহাতে শিক্ষায় হয়, তজ্জন্য ইঁহারা একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেনা তৎক্ষণাৎ Com-🐞 mittee of five ইঁহাদের, ভূতপূর্ব্ন "স্থার", গৃহশিক্ষক শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ননীর নিকট গিয়া, তাঁহাকে সামাজিক নাটকের উপযোগী:কোনও বিষয় নির্বাচন করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। ঈশ্বরবাবু ঠিক করিয়া দিলেন —বাল্যবিবাহ, কৌলিস্ত, বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ::প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়। বিষয় যেমন স্থির হইল, অমনি কাগজে এই মর্মে এক বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল যে, যিনি পূর্কোক্ত বিষয়ের উপর একথানি উৎকৃষ্ট সামাজিক নাটক রচনা করিতে পারিবেন, এবং ঘাঁহার রচনা ক্ষেদ্র রলিমা বিষেদ্রিক ভূটারে তাঁহাকে তুটশত টাকা প্রস্থার দেওয়া



৺কৃষ্ণবিহারী সেন



হইবে। প্রাপ্ত রচনা পরীক্ষার জন্ম বিচারক নিযুক্ত হইলেন, প্রেসিডেন্সী কলেজের তাৎকালীন সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। কৃষ্ণবিহারীবাবুর ছোট কথা পছল হইত না বলিয়া, তিনি বিচারকের ইংরাজীতে নাম দিলেন "Adjudicator!"

অন্ধদিনের মধ্যেই করেকথানি নাটক পাওয়া গেল, কিন্তু একথানিও পুরস্কার-প্রদানের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইল না। এরপ প্রতিযোগিতায় আশান্তরূপ স্কলল ফলিল না দেখিয়া, Committee of five স্থির করিলেন যে, একজন প্রসিদ্ধ নাটককারের উপর এই রচনার ভার অর্পণ করাই সমধিক স্থবিধাজনক। তখন বাঙ্গলা-লেখক অতি অল্লই ছিল। পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশম এই সময়ে "কুলীনকুলসর্ব্বস্থ" নামে একখানি নাটক রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন; তাঁহাকেই শেষে এ ভার প্রদত্ত হইল। তিনি একখানি সামাজিক নাটক লিখিতেও স্বীকৃত হইলেন। জ্যোতিবারু বলিলেনঃ—"পণ্ডিত রামনারায়ণ ইংরাজি জানিতেন না, তিনি খাঁটি দেশীয় আদর্শেই নাটক রচনা করিতেন। তাঁহাকেই প্রকৃতরূপে আমাদের বাঙ্গলার সর্ব্বপ্রথম (National Dramatist) জাতীয় নাট্যকার বলা মাইতে পারে।"

গণের নাথ ঠাকুর প্রভৃতি অভিভাবকগণ যথন দেখিলেন যে, ব্যাপার ক্রমে গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে, তথন যাহাতে আর ছেলে-মামুষী অথবা কোনরূপ "ধাষ্টামো" না হয়, সেজন্ত তাঁহারাই এবার এ, কার্য্যের সমস্ত ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন, এবং পুরস্কারের পরিমাণও পাঁচশত করিয়া দিলেন। জ্যোতিবাবুরা যেমন নিষ্কৃতি পাইলেন, তেমনি অধিকতররূপে উৎসাহিতও হইয়া উঠিলেন।

এই উপলক্ষো তর্করত্ন মহাশয়কে পুরস্কার প্রদান করা হয়, সে একটি স্বরণীয় দিন। কলিকাতার সমস্ত ভদ্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া, সভার মধ্যস্থলে একটা রূপার থালায় নগদ ১০০ টাকা সাজাইয়া রাথা হইল, এবং সভাস্থলে নাটক থানি আভোপান্ত পঠিত হইল। শুনিয়া সকলেই প্রশংসা করিলেন। তথন ঐ পাঁচশত টাকা তর্করত্ন মহাশয়কে প্রদান করা হইল। তিনিও ইহাতে খুব খুসী হইয়াছিলেন।

জ্যোতিবাবু বলিলেন—"পণ্ডিত রামনারায়ণের এই "নবনাটকে" বিদেশী আদর্শের একটু গন্ধ যে একেবারে না ছিল তাহাও নহে। আমা-দের সংস্কৃত নাট্যসাহিতো কোন বিয়োগান্ত নাটক নাই। তিনি ইংরাজি শিক্ষিত লোকদিগের রুচিকে প্রশ্রম দিয়াই, খাঁটি বাঙ্গালায় এই সর্ব্ব-প্রথম বিয়োগান্ত নাটক রচনা করিলেন।

"এখন হইতে "বড়"র দলই অভিনয়ের আয়োজন করিতে লাগিলেন।
দোতলার হলের ঘরে প্রেজ বাঁধা হইল। তারপর পটুরারা আসিয়া
সীন্ (Scene) আঁকিতে আরম্ভ করিল। 'ডুপ-সীনে' রাজস্থানের ভীমসিংহের সরোবরতটস্থ "জগমন্দির" প্রাসাদ অন্ধিত হইল। নাট্যোল্লিখিত পাত্রগুলির পাঠ আমাদের স্বাইকে বিলি করিয়া দেওয়া
হইল। আমি হইলাম নটী, আমার জ্যেঠতুত ভগিনীপতি ৮নীলকমল
মুখোপাধ্যায় (পরে গ্রেহামের বাড়ীর মুচ্ছুদি) সাজিলেন নট, আমার
নিজের আর এক ভগিনীপতি ৮য়ত্বনাথ মুখোপাধ্যায় "চিন্তভোষ", আর
এক ভগিনীপতি ৮য়ারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় হইলেন গবেশ বাবুর বড়
ত্রী। স্থাসিদ্ধ কমিক অক্ষয় মজুম্দার লইলেন গবেশবাবুর পাঠ।
বাকী আমাদের অন্তান্ত আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের জন্ত নির্দিষ্ট হইল।



*৺রামনারায়ণ তর্কর*ত্ন



করিতে হইল। ক্রমে, কলিকাতার অস্থাস্ত সরকারী বেসরকারী অনেক আফিসের কর্ম্মচারী কতকগুলি ভদ্রলোকও আসিয়া, আমাদের অভি-নয়ে যোগ দিলেন। শেষে অভিনয়ের জন্ত অনেক উমেদার আপনা হইতেই আসিয়া উমেদারী জুড়িয়া দিল। অভিভাবকেরা পরীক্ষা করিয়া করিয়া, অভিনেতা নির্কাচিত করিয়া লইলেন।

"অতঃপর ভূমিকা সমস্ত স্থির হইয়া গেলে, দোতলার বড় ঘরে, খুব ঘটা করিয়া রিহার্শাল বিসিয়া গেল। প্রথমে শুধু পাঠ চলিতে লাগিল। ছই একজন সমজ্লার লোক উপস্থিত থাকিতেন। তাঁহারা পাঠ ও ভঙ্গী সম্বন্ধে উপদেশ এবং ভূলভ্রান্তি সব সংশোধন করিয়া দিতেন। তারপর ক্রমে অঙ্গভঙ্গীর শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। এইরপে ছয় মাস কাল যাবৎ দিনে রিহার্সাল, আর রাত্রে বিবিধ যন্ত্র-সহকারে কন্সার্টের মহলা চলিল। আমি কন্সার্টে হার্ম্মোনিয়ম্বাজাইতাম।

"এইরপে অভিনয়ের উত্তোগে আ্রোজনে কিছুকাল আমাদের খুব আমাদেই কাটিয়াছিল। তারপর যেদিন প্রকাশ্য অভিনয় হইবে, সে দিন এক অভাবনীয় কাণ্ড উপস্থিত হইল। যাহারা স্ত্রীলোকের ভূমিকা লইয়াছিল, অভিনয়ের ঠিক পূর্ব্বেই তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখীন হইবার ভয়ে, সাজঘরে ঘন ঘন মৃদ্র্যা যাইতে লাগিল। ভাগ্যক্রমে আমাদের বাড়ীর ডাক্তার শারিবাব উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাহাদিগকে তোয়াজ করিয়া, অল্প সময়ের মধ্যেই থাড়া করিয়া তুলিলেন। প্রথমটা লজ্জা ও সঙ্কোচে কতকটা স্বারই বাধ'-বাধ' ঠেকিতেছিল, কিন্তু ছই একবার অবতীর্ণ হইয়া সকলেরই সে জড়সর ভাবটা কাটিয়া গিয়া, ক্রমে ক্রমে ভাব ভঙ্গী

কবিবন্ধ অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী শেষ মুহুর্ত্তে কিছুতেই সাহস করিয়া দর্শকমণ্ডলীর সমুখীন হইতে পারিলেন না। আমাদের অনুরোধ উপরোধ সবই ব্যর্থ হইল। কি করা যায়, অগত্যা তাঁহাকে বাদ দিতে হইল।

"অভিনয় দর্শনের জন্ম কলিকাতার সমস্ত সন্ত্রাস্থ ব্যক্তিগণ ও ভদ্র-লোকেরা নিমন্ত্রিত হইরাছিলেন। অভিনয়ও খুব নিপুণতার সহিত সম্পাদিত হইরাছিল। তথনকার শ্রেষ্ঠ পটুয়াদিগের দ্বারা দৃশুগুলি (Scene) অন্ধিত হইয়াছিল। প্রেজও (রঙ্গমঞ্চ) যতদূর সাধ্য স্থান্ন ও স্থান্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল। দৃশুগুলিকে বাস্তব করিতে যতদূর সম্ভব, চেষ্টার কোনও ক্রটি করা হয় নাই। বনদৃশ্যের সীন্থানিকে নানাবিধ তরুলতা এবং তাহাতে জীবন্ত জোনাকী পোকা আটা দিয়া জুড়য়া, অতি স্থানর এবং স্থানোভন করা হইয়াছিল। দেখিলে ঠিক সত্যিকারের বনের মতই বোধ হইত। এই সব জোনাকী পোকা ধরিবার জন্ম অনেকগুলি লোক নিমুক্ত করিয়া, তাহাদের পারিশ্রিক স্বরূপ এক একটি পোকার দাম তুই আনা হিসাবে দেওয়া, হইয়াছিল।

"অভিনয়কালে দর্শকমগুলীর মধ্যে কথন বা হাসির ফোয়ারা ছুটিত, কথন বা অশ্রুজলের ধারা বর্ষিত হইত দেখিয়া, আমাদের উৎসাহ খুব বাড়িয়া যাইত। যথন গবেশবাবুর ছোটগিরি ও বড়গিরি, গবেশবাবুর এক-একটা পা দখল করিয়া তৈলমর্দ্দন করিবার জন্ম টানাটানি করিত, আর বলিত—"এটা আমার পা, তুই আমার পা-টায় কেন তেল মাথাচ্ছিস" ইত্যাদি, তথন



নীলকমল মুখোপাধ্যায়
 ও
 থহনাথ মুখোপাধ্যায়



জন্য "ঔষধ করায়", গবেশবাবুর উদরটা ফুলিয়া ঢাক হইয়া উঠিয়া-ছিল। গবেশবাবু যথন তাঁহার লম্বোদরটি আরও ফুলাইয়া দর্শক-মণ্ডলীর সমুথে বসিতেন, তথন এই সামান্ত দুর্ভোই সকলে হাসির লহর তুলিত। আবার ডাক্তার' দারিবাবু কিংবা বেলিসাহেব দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত থাকিলে, তিনি রোগের যন্ত্রণায় কাতরাইতে কাতরাইতে কীণকণ্ঠে যথন বলিতেন, "শীগ্গির দারি-বাবুকে কি বেলিসাহেবকে একবার ডেকে আন"—তখন উক্ত ডাক্তারেরাও যেমন হাসিতেন, তেমনি আমাদের দর্শকমণ্ডলীর মধ্যেও একটা প্রবল অট্টহাম্মের বন্তা বহিয়া যাইত। অক্ষয়বাবুর অভিনয়ে একটা বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি বই ছাড়া অনেক কথা উপস্থিত মত বানাইয়া বলিতে পারিতেন। আমরা তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"অভ লোকের সামনে বেহায়ামি করিতে আপনার কি একটুও সঙ্কোচ হয় নাপু" তিনি বলিলেন--"আমার একটা মন্ত্র আছে, আমি অভিনয়কালে দর্শকদিগকে বানর বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকি।"

"আমার ভগিনীপতি ৺যত্নাথও খুব একজন ভাল হাস্তরসিক অভিনেতা (Comic Actor) ছিলেন—তিনিও উপস্থিতমত মনগড়া অনেক কথা বলিয়া, দর্শকদিগকে হাসাইতে পারিতেন। গবেশবাব্র পারিষদ "চিত্ত-তোষে"র পাঠে, তিনি প্রতিপদে গবেশবাব্র বাক্য "জল উচু নীচু" ধরণে সমর্থন করিয়া, লোককে মোহিত করিতেন। আর একবার হাস্তের তরঙ্গ উঠিত, যখন চ্যাপ্টা-নাক, রং-ফরসা "রসময়ী" গোয়ালিনী হথের কেঁড়ে কাঁখে প্রবেশ করিয়া, "কৌতুকের" সহিত রসালাপ করিত। শ্রীযুক্ত মতিলাল চক্রবর্তী এই "কৌতুকে"র পাঠ লইয়াছিলেন। তিনিও

### জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

অনেকেই এথন ভবরঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিয়াছেন, কেবল একমাত্র আমিই এথনও সশরীরে বর্ত্তমান আছি।

"আমার এক ভালিক অমৃতলাল গঙ্গোপাধায়, ছোটগিলিক ভূমিকায় যথন আর্শির সম্মুথে বদিয়া প্রসাধন করিতেন, ও যৌবন-গর্বে গর্বিতা রূপদীর হাবভাবের অভিনয় করিতেন, তথন দে অভিনয়েও দর্শকেরা খুব আমোদ পাইত। আমাদের আরও ছুইজন (tragic actor) করুণ-রদের অভিনেতা ছিলেন। ৺বিনোদ্লাল গঙ্গোপাধ্যায় (অমৃত লালের জ্যেষ্ঠ) যথন স্ক্রোধের ভূমিকায়, সংমার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া গৃহ ছাড়িয়া বিরাগী হইয়া, নৈশ অন্ধকারে বন-বাদাড় দিয়া চলিয়াছেন, এবং যখন ৮সারদাপ্রসাদ বড়স্ত্রীর ভূমিকায় সপত্নীর জালায় দগ্ধ হইয়া মর্মভেদী আক্ষেপোক্তি করিতেন, তথন দর্শকরুন্দ বাস্তবিকই অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিত না। তারপর গবেশবাবুর মৃত্যু হইলে, "অমলা" "কমলা" "চন্দ্রকলা" প্রভৃতি গবেশবাবুর পুরস্ত্রীগণ এরূপ মড়াকারা জুড়িয়া দিত যে, সেই রোদনরোল শুনিয়া পাড়ার লোকের পর্যান্ত শাতক্ষ উপস্থিত হইত।

"প্রথম দিনের অভিনয়ে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় শেষ হইলে, তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া—"যা—রা পলাট্ (plot) নাই, পলাট্ নাই বলে, এথানে এসে একবার দেথে যাক্" —সমালোচকদিগের উপর এইরূপ মধুবর্ষণ করিতে করিতে, তিনি আপনার আনন্দ-সাফলো গর্কিত হইয়া খুব আক্ষালন করিয়াছিলেন।

"এই নাটকথানি দর্শকগণকে এত মোহিত করিয়াছিল যে, তাঁহাদের অনুরোধে একাধিক রজনী "নবনাটক" অভিনীত হইয়াছিল। যে



৺সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

M



হুইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়, কেননা "নবনাটক" তথন দেশে বেশ একটা আন্দোলনের স্ঠি করিয়া তুলিয়াছিল।"

একদিনকার অভিনয়ে একটা বেশ কৌতুককর কাও ঘটিয়াছিল। জ্যোতিবাবু নটার বেশ পরিয়াই, সাজঘরে (Green Room-এ) কন্সার্টের সহিত হার্মোনিয়ম বাজাইতেছিলেন। হাইকোর্টের তদানীস্তন বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত Seton Car সেদিন নিমন্ত্রিত হইয়া অভিনয়দর্শনে আসিয়াছিলেন। তিনি কন্সার্ট শুনিবার জন্ম, এবং কি কি যন্ত্রে কন্সার্ট বাজিতেছে দেখিবার জন্ম, কন্সার্টের ঘরে তৃকিয়াছিলেন। তুকিয়াই "Beg your pardon, জেনানা, জেনানা" বলিয়াই অপ্রভিত হইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। পরে তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, জেনানা কেহই ছিলেন না, বাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, তিনি স্ত্রী-সাজে-সজ্জিত জ্যোতিরিক্রনাথ।

নটীবেশে জ্যোতিবাবুকে সংস্কৃতে রচিত একটি বসস্তবর্ণনার গান গাহিতে হইত। তাহার প্রথম ছত্র ছিল—

"মলয়ানিল পরিহার পুরঃসর" ইত্যাদি ।

"তথন কন্সার্ট-পদবাচ্য ভাল কন্সার্ট ছিল না বলিলেই হয়।

এক যাহা ছিল তাহা মহারাজা যতীক্রমোহন ঠাকুর মহাশ্রের বাড়ীতেই
ছিল। তার পর "নব নাটক" উপলক্ষ্যে আমাদের বাড়ীতেও আর

একটি দল হইল।\* সর্বসাধারণের মধ্যে তথনও কন্সার্ট প্রচলিত
হয় নাই। আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রসিদ্ধ বিষ্ণুবাবুই তথন এই

<sup>\* &</sup>quot;নবনাটক" উপলক্ষ্যে জ্যোতিবাব্দের কনসার্টে নিয়লিখিত যন্ত্রগুলি

কন্সার্টের গং তৈরি করিয়া দিতেন। তারপর এখন ত গলিতে গলিতে কন্সার্ট।"

তথনকার কন্সার্ট হইতে এথনকার কন্সার্ট উন্নত বলিয়া তাঁহার বোধ হয় কি না জিজাসা করায়, জ্যোতিবাবু বলিলেন—"তথনকার হইতে কন্সার্ট এখন বিশেষ যে কিছু উন্নতিলাভ করিয়াছে, ইহা ভ আমার মনে হয় না।"



স্বৰ্গীয় মহারাজা যতীক্রমোহন ঠাকুর

. :

#### <u>নব্যতঞ্জ</u>

### গৃহ-সংস্কার

# হিন্দুমেল।

জ্যোতিবাবু বলিলেন—"পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের অন্তঃপুরে আগে সেই "ভব্যিযুক্ত" বৈঞ্চবীটি আসিয়া মেয়েদিগকে বাঙ্গলা পড়াইত। তাহার পর কিছুদিন একজন খৃষ্ঠান মিশ্নরী মেম আসিয়া ইংরাজী পড়াইয়া যাইত। ইহার পর অযোধ্যানাথ পাক্ড়াশী মহাশয় মেয়েদিগকে সংস্কৃত পড়াইতেন। এই সময়ে আমার সেজদাদাও (হেমেক্রনাথ) মেয়েদিগকে "মেঘনাদবধ" প্রভৃতি কাব্য পড়াইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। ভাহার পর মেজদাদা (সত্যেক্তনাথ) বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, মেয়েদের জ্ঞানস্পৃহা দিন দিন বাড়িতেছিল এবং তাঁহাদের হৃদয়মনের ওদার্যাও অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতেছিল। আমি সন্ধ্যাকালে সকলকে একত করিয়া, ইংরাজী হইতে ভাল ভাল গল তর্জনা করিয়া ওনাইতান— তাঁহারা সেগুলি বেশ উপভোগ করিতেন। ইহার অন্নদিন পরেই দেখা গেল যে, আমার একটা ক্রিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী কতকগুলি ছোট ছোট গল্প রচনা করিয়াছেন। তিনি আমায় সেইগুলি শুনাইতেন। আমি তাঁহাকে খুব উৎসাহ দিতাম। তথনও তিনি অবিবাহিতা।

"বিবাহের পর তিনি "দীপনির্বাণ" নামে একথানি উপস্থাস লেখেন। "দীপনির্বাণ" প্রকাশিত হইলে, সকল কাগজেই ইহার নামে ইনি একথানি গভীর গবেষণাপূর্ণ বৈজ্ঞানিক পুস্তকও প্রকাশিত করেন, সেখানিও সর্বজন-প্রশংসিত হইয়াছিল।\*

নিমে শ্রীমতী স্বর্ণক্ষারী দেবীর পুস্তকাবলী:ও তাহাদের প্রথম প্রকাশের তারিখও লিপিবদ্ধ করিয়া দিলাম—দীপনির্বাণ (১২৮৩, ইং ১৮৭৭), নবকাহিনী (১২৮৩), ছিল্লমুকুল (১২৮৫), বসস্ত উৎসব (১২৮৬), সাথা (১২৮৭), মালভী (১২৮৮), পৃথিবী (১২৮৯), মিবাররাজ (১২৯৬), বিজ্ঞোহ (১২৯৭), স্লেহলতা (১২৯৯),

বঙ্গাব্দ ১২৮৩ (ইংরাজি ১৮৭৭) সালে, স্বর্ক্যারীর "দীপনির্কাণ" প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার ছুই বৎদর পরেই তাঁহার "ছিন্নমুকুল" নামে আর একখানি উপক্তাস এবং "বসস্ত উৎসব" নামে একখানি গীতিনাট্য প্রকাশিত হয় : ২২৮৭ সালে তাঁহার "গাথা" প্রকাশিত হয়। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, স্বর্তুমারীই বঙ্গাহিত্যে সর্ব্ধেথম গাথা রটনা করেন। পাথা-রচনায় রবীশ্রেনাথও তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর পদাত্মরণ করিয়াছেন। এই সময়ে স্বৰ্কুমারী নিয়মিতরূপে "ভারতী"তে লিখিতেন। ১২৮৮ সালে ভাঁহার ''মালতী" নামে আর একধানি ছোট উপক্রাস প্রকাশিত হয়। তাঁহার ষষ্ঠ গ্রন্থ "পৃথিবী" ধারাবাহিকভাবে ভারতীতে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলীর সংগ্রহ। বাঙ্গলা দেশে এবং বঙ্গসাহিত্যে স্বর্ক্যারীই স্ক্রিপ্রথম মহিলা ঔপস্থাসিক। ই হার পূর্বে অগ্য কোনও বঙ্গমহিলা বঙ্গভাষায় উপস্থাস, গীতিনাট্য, অথবা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন বলিয়া, আমাদের জানা নাই। ছৎকালে Calcutta Review (Jany. 1881), সাধারণী, Indian Mirror, Brahmo Public Opinion, নববিভাকর, Sunday Mirror ( Sept 11, 1889 ), Hindoo Patriot. বান্ধব (পৌষ ১২৮৫) প্রভৃতি সাময়িক ও সংবাদপত্রাদিতে স্বর্ণকুষারীর গ্রন্থার সুদীর্ঘ স্থ্যাতিপূর্ণ স্মালোচনাও বাহির হইয়াছিল। যাহাই হউক, স্বৰ্ণকুমারীর সাহিত্য-খ্যাতিতে তখন যে দেশবাসীর চক্ষে স্ত্রীশিক্ষার একটি অভি মাধুর্ঘ্যপূর্ণ শুভক্ষরী মূর্ত্তি প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই।



৺জানকীনাথ ঘোষাল



তাহার পর ক্রমশ, তাঁহার উপস্থাসের পর উপস্থাস প্রকাশিত হইতে লাগিল—আমার দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইত।

"আগে আমাদের বাড়ীতে অবরোধপ্রথা থ্বই মানিয়া চলা হইত। মেয়েদের এবাড়ী ওবাড়ী যাইতে হইলেও ঘেরাটোপঢাকা পালীতে চড়িয়া যাইতে হইত; এবং পালীর সঙ্গে সঙ্গে
২া০ জন করিয়া লারোয়ানও যাইত। যে সকল প্রস্ত্রীগণ গঙ্গালানে
যাইতেন, তাঁহাদিগকে পালী করিয়া লইয়া গিয়া, পালীস্থদ্ধ জলে চুবাইয়া
আনা হইত। কিন্তু এই অবরোধপ্রথার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম
মেজদাদা অস্ত্রধারণ করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে বঙ্গদেশে সামাজিক
ক্প্রথার বিরুদ্ধে আর কেহই হস্তোত্তোলন করিয়াছিলেন বলিয়া, আমার
মনে হয় না। এই অসমসাহসিক কার্য্যের জন্ম তাঁহাকে তৎকালীন জনসমাজে অনেক অপ্রিয় মন্তব্যও সন্থ করিতে হইয়াছিল। ফলে
আমাদের অন্তঃপুরিকাগণের মধ্যে গাড়ীর চলন হইয়া পড়িল।

শ্বর্ণকুমারীর সঙ্গে যথন শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষালের বিবাহ হইল, তথন আমাদের অন্তঃপুরে আরও কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিতে আরম্ভ করিল। পূর্ক্বে আমাদের শুইবার ঘরে থাট-বিছানা ছাড়া

<sup>(</sup>১৩০৮ ইং ১৯০১), কোতুকনাট্য (১৩০৮ ইং ১৯০১), দেবকোতুক (১৩১২), কনেবৃদল (১৩১৩), পাকচক্র (১৩১৯), রাজকক্সা (১৬২০)। এডন্তিন্ন অর্ণকুমারীর
রচিত কয়েকথানি শিশুপাঠ্য পুস্তকও আছে; যথা—গল্পল্ল, সচিত্র বর্ণবোধ,
বোল্যবিনাদ্য, প্রথমপাঠ্য ব্যাকরণ এবং কীর্ত্তিকলাপ।

লেখিকা মহাশয়ার ভাষণ এবং নক্ষঞ্জগৎ সমন্ধীয় অনেকগুলি প্রবন্ধ যাহা

ষ্মন্ত কোনও তেমন আসবাবপত্র থাকিত না; কিন্তু জানকী-বাব্ আসিয়াই, তাঁহার ঘরটি নানাবিধ চৌকি কৌচ কেদারায় ছাতি পরিপাটিরপে যথন সজ্জিত করিলেন, তথন তাঁহার অন্তুকরণে ক্রমে ক্রমে আমাদের অন্তঃপুরের সমস্ত ঘরগুলিরই শ্রী কিরিয়া গেল। কক্ষগুলির আমূল সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত হইল, এবং রীতিমত স্থসজ্জিত পরিষ্কার ও পরিচছর হইয়া উঠিল। জানকী আমাদের পরিবারে আরও একটি নৃতন জিনিষের প্রবর্ত্তন করেন। সেটি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা।

"অজুরচক্র দত্তের বাড়ীর রাজেক্রচক্র দত্ত মহাশয় কলিকাতায় তথন একজন স্থবিখ্যাত অর্থাপ্রতিগ্রাহী (amateur) হোমিওপ্যাথিক চিকিৎ-সক। তিনিই ডাক্তার মহেক্রলাল সরকার মহাশ্মকে হোমিওপ্যাথিক-তত্ত্বে দীক্ষিত করেন। জানকী তাঁহাকে আমাদের বাড়ীতে লইয়া আসেন।

"রাজেন্দ্রবাবু এক রকম নৃতন রালা আবিদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহার নাম "রাজভোগ"। তাঁহার নবাবিদ্ধত এই রালাট থাইতে আমরা ওংস্কর্য প্রকাশ করায়, তিনি একদিন আমাদের বাড়ীতে তাহার উত্থোগ করিলেন। চাল ডাল চড়াইয়া, আমাদিগকে বলিলেন, "এইবার তোমাদের যাহার যাহা ইচ্ছা, ইহাতে নিক্ষেপ কর।" এই কথায়, আমরা কেউ আমসয়, কেউ তেঁতুল, কেউ মাছ, কেউ গুড়, কেউ লঙ্কা, কেউ রসগোলা প্রভৃতি যাহার যাহা ইচ্ছা হইল, তাহাই দিলাম। কিয়ৎক্ষণ উক্ত উপকরণগুলি চাল ডালের সহিত সিদ্ধ হইয়া, আহা, দে যে কি উপাদের বস্তুই প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা আর কি বলিব! তাঁহার সহিত আমরাও সারিবন্দি হইয়া "রাজভোগ" ভোজনে বিদ্যা গেলাম, কিন্তু মুথে দিবামাত্রই, বহুদিন পূর্বের্ব পীত



স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার



"এই সময়ে সেজদাদা (৺হেমেন্দ্রনাথ) একবার খুব পীড়িত হুরাছিলেন। আমাদের গৃহচিকিৎসক বেলিসাহেব তাঁহাকে চিকিৎসা করিতেছিলেন। আবার তলে তলে রাজেন্দ্রবাবুর হোমিওপাাথিও চলিতেছিল। একদিন রাজেন্দ্রবাবু রোগীর ঘর হইতে বাহির হইতেছিলেন, এমন সময় বেলিসাহেব রোগীকে দেখিতে আসেন। গুয়ারেই গুইজনের চারি চক্ষের শুভমিলন। রাজেন্দ্রবাবুকে যেমন দেখা, বেলিসাহেব একেবারে তেলে-কেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে টুপি ফেলিয়াই, তিনি একছুটে গাড়ীতে গিয়া উঠিয়া পড়িলেন। রাগে গম্ গম্ করিতে করিতে, যাইবার সময় বলিয়া গেলেন "মার্চেন্ট আবার ডাক্তার ?" এই বিপদে গণেন্ দাদা সাহেবের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া, তাঁহাকে অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া আবার ফিরাইয়া আনিলেন।

"গণেন্দাদাও একজন স্থলেথক ছিলেন। নাট্যাকারে তিনি
"বিক্রমোর্কানী"র অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি অতি চমৎকার ব্রন্ধসঙ্গীতও রচনা করিতে পারিতেন। "গাও হে তাঁহারি নাম, রচিত

যার বিশ্বধান" প্রভৃতি স্থলর গানগুলি তাঁহারই রচিত। তিনি
ইতিহাস খুব ভালবাসিতেন। অনেকগুলি ঐতিহাসিক প্রবন্ধও

তিনি লিথিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কতকগুলি তাঁহার মৃত্যুর পরে.
প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার অপ্রকাশিত রচনা এথনও থাকিতে
পারে। তিনি খুব অল্প বয়সেই মারা যান।"

এই সময়েই শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের উত্যোগে ও শ্রীযুক্ত গণেজনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আমুকুল্য ও উৎসাহে "হিনুমেলা" প্রতিষ্ঠিত হইল। শ্রীযুক্ত হিজেজনাথ ঠাকুর ও দেবেজনাথ শ্ললিক বোষ এবং মনোমোহন বস্থও\* এই মেলায় খুব উৎসাহী ছিলেন। এই হিন্দুমেলাই বঙ্গদেশে, যদি সমগ্র ভারতবর্ষে না-ওহয়, সর্বপ্রথম জাতীয়া শিল্প-প্রদর্শনীর (National Industrial Exhibition এর) পত্তন করিল। এ মেলায় তথন কৃষি, চিত্র, শিল্প, ভাস্কর্য্য, স্ত্রীলোকদিগের স্থাচিও কারুকার্য্য, দেশীয় ক্রীড়া-কোতুক ও ব্যায়াম প্রভৃতি জাতীয় সমস্ত বিষয়ই প্রদর্শিত হইত। এই মেলা উপলক্ষ্যে কবিতা প্রবন্ধাদিও পঠিত ইইত।

নবগোপালবাবু দেখা হইলেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে উত্তেজনাপূর্ণ জাতীয় ভাবের কবিতা লিখিতে অনুরোধ করিতেন। জ্যোতিবাবু এ সময়ে কবিতা লিখিতেন না, বা ইহার পূর্ব্বেও কথন লেখেন নাই। কিন্তু ক্রমাগত অনুরুদ্ধ হওয়ায়, তিনি একটি কবিতা † লিখিয়াছিলেন। 'কবিতাটি রচিত হইবামাত্র, নবগোপালবাবু গণেক্রবাবুকে দেখাইতে লইয়া গেলেন। জ্যোতিবাবু সেথানে গিয়া কবিতাটি আবৃত্তি করিয়া শুনাইলে, গণেক্রবাবু "বেশ হয়েছে, এটা এবার মেলায় পড়্তে হবে" বলিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। সেবারকার মেলায় শ্রীযুক্ত শিবনাথ ভট্টাচার্য্য (পরে শাস্ত্রী—সম্প্রতি পরলোকগত), শ্রীযুক্ত অক্ষয়চক্র চৌধুরী ও জ্যোতিবাবু—এই তিনজনের তিনটি কবিতা পঠিত হয়। জ্যোতিবাবুর কণ্ঠমর খুব ক্ষীণ, অত ভিড়ের মধ্যে ঠিক শোনা যাইবে না বলিয়া, ৮হেমেক্রনাথ ঠাকুর সেটি বক্তগন্তীরকণ্ঠে পাঠ করিয়াছিলেন। সেবারকার মেলায় সভাপতি ছিলেন ৮গণেক্রনাথ ঠাকুর।

শতীনটক হরিশচন্দ্র প্রভৃতি নাটকপ্রণেতা এবং "মনোমোহন লাইব্রেরী"
নাষক পুশুকের দোকানের সত্তাধিকারী।

<sup>🕆</sup> ১৩১৩ সালের পৌষ সংখ্যা "ভারতী"তে কবিতাটি বছদিন পরে প্রকাশিত



৺গণেক্রনাথ ঠাকুর



কোন বিষয়ে কোনও প্রকার বাড়াবাড়ি অথবা রাজদ্রোহ বা শাস্তিভঙ্গ না হয়, তাহার উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্ম বন্ধভাবে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সে সভায় উপস্থিত ছিলেন।

জ্যোতিবাবু বলিলেন, "তত্তবোধিনী পত্তিকার আমল হইতেই প্রকৃতপক্ষে স্বদেশীভাবের প্রচার আরম্ভ হয়। সক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় উক্ত পত্রিকাতে ভারতের অতীত গৌরবের কাহিনী লিখিয়া,লোকের মনে সর্বপ্রথম দেশানুরাগ উদ্দীপিত করিয়াছিলেন; তাহার পর ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয় হিন্দুমেলার কল্পনা করিয়া, এবং ৺নবগোপাল মিতা মহাশয় অমুষ্ঠানে তাহা পরিণত করিয়া, এই স্বদেশীভাবের প্রবাহে সে সময়ে প্রচণ্ড একটা বলসঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন। বলিতে গেলে, পূর্বে 7 আদিব্রাক্ষমমাজই তথন স্বদেশীভাবের প্রধান কেন্দ্র ছিল। যথন/ কেশববাবু তাঁহার দলবলসহ আদিব্রাক্ষসমাজকে ত্যাগ করিলেন, তখন নবগোপালবাৰু প্ৰভৃতি ক্ষেক্জন প্ৰ্যাত এবং অক্তিম জনহিতৈষী সহদয় লোকনেতা আদিব্রাক্ষসমাজের পতাকাতলে দাঁড়াইয়া, সংবাৰপত্ৰাদিতে লিথিয়া ও মৌথিক বজুতা দিয়া, স্বতঃপ্ৰবৃত্ত হ**ই**য়া আদিসমাজের পক্ষসমর্থন করিতে লাগিলেন। স্বদেশীভাব প্রচার করিবার জন্ম পিতৃদেবের অর্থদাহায়ে National Paper নামক একখানি ইংরাজি সাপ্তাহিকও বাহির হইল।

"কতকগুলা "মড়া-থেগো" ঘোড়া লইয়া, নবগোপালবাবুই দর্মপ্রথম বাঙ্গালী সার্কাদের স্ত্রপাত করেন। আজ যে বোদের সার্কাদের (Bose's circusএর) ক্ষতিত্ব এবং নানা প্রশংসা-বাণী শুনা যায়, উহা তাহারই পরিণতি এবং নবগোপালবাবুর অন্ত্রিত দেই প্রথম বাঙ্গালী সার্কাদেরই চরম ক্রমোন্নতিই বলিতে হইবে। তিনি এত করিলেন, অথচ এখন তাঁহার নামও কেহ করে না। ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। এ দেশে তাঁহার ন্তায় স্বদেশানুরাগী নীরব কর্ম্ম-বীরের একটা স্থায়ী স্মৃতি-চিহ্ন থাকা নিতান্ত আবশ্যক।"

এই সময়ে কাথাঁ (Cathrin) নামে একজন ফরাসী ৺হেমেন্দ্রনাথের নিকট চাকরীর জন্ম আসিয়াছিল। হেমেন্দ্রবাব্ তাহাকে
ত্রিশটাকা বেতনে পাচক নিযুক্ত করিলেন। সর্ত্ত হইল, সে পাকও
করিবে, ফরাসী ভাষাও পড়াইবে। একবার হেমেন্দ্রনাথ সপরিবারে বোলপুর গিয়াছিলেন। জ্যোতিরিক্রনাথও তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন।

"প্রতিভা (এখন মাননীয় বিচারপতি স্থার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী) তথন তুই বৎসরের শিশু। কার্থাকেও সঙ্গে লওয়া হইয়াছিল। হিন্দুমতে আমাদের ব্রাহ্মণ রাঁধিত—কাথুাও তাহাই থাইত, তাহাতে দে কিছুমাত্র অসম্ভষ্ট ছিল না—তবে তাহার ভাতের পরিমাণটা আমাদের অপেকা অনেক বেশী ছিল। সে আমাদের সঙ্গে ফরাসীতেই কথা বলিত, ফরাসীতেই গল্প করিত। তাহার কারণ, সে ফরাসী ভিন্ন আর কোনও ভাষাই জানিত না। আমাদের বিলাভী খানা খাইবার ইচ্ছা হইলে, সেই রাঁধিত। সে অল্ল থরচে নানাবিধ স্থাত ডিস্ প্রস্তুত করিতে পারিত। সে আবার অবসর মত প্রতিভাকে দোলও দিত। তাহার জন্ম গাছে সে একটা দোলনা টাঙ্গাইয়াছিল। দোল দিতে দিতে সে "হাপ্লা—হাপ্লা—" রবে সোল্লাসে চীৎকার করিত। সে আবার সেজদাদাকে জিম্ভাষ্টিক্ও শিথাইত। কাথুঁ। বোলপুরে থাকিতে, সেথানকার খোঁয়াড় হইতে কতকগুলি ফটিক পাথর জমা করিয়া-ছিল। তাহার পর এক একটা কাঠি বেশ পরিষ্কার করিয়া চাঁচিয়া ছুলিয়া, তাহাতে ঐ সব পাথরগুলি ফলার মত করিয়া বসাইয়া, একদিন সে কি একটা যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া ফেলিল। কলিকাতার King Hamil-



৺শিবনাথ শাস্ত্ৰী



তাহার নিকট হইতে কিনিয়া লইল। এই সব পাথর আমরা কতবার দেখিয়াছি, কিন্তু তাহাদ্বারা যে কোনও প্রকার কায হইতে পারে, এ ধারণা আমাদের মাথার কথনও আসে নাই! কিন্তু সে সামান্ত একজন অন্নশিক্ষিত ফরাসী,—পাথরগুলিকে কেমন কাযে লাগাইয়া লইল। শুধু কাযে লাগাইল না, তাহার দ্বারা সে গরীব ছপয়সা রোজগারও করিয়া ফেলিল। ইয়্রোপীয় ও ভারতবর্ষীয়ের মধ্যে এমনই প্রভেদ!

• "তথন জোড়াসাঁকো বাড়ীতে প্রায়ই বন্ধবান্ধবগণকৈ ডিনার দেওয়া হইত। কাথুঁাই ডিনারের সব প্রস্তুত করিত। একদিনকার ডিনারে, তৎকালীন্ হাইকোটের জজ শ্রীযুক্ত দারিকানাথ মিত্র মহাশয় আসিয়াছিলেন। আর একবার বঙ্কিমবাবুকেও খাওয়ান হইয়াছিল। বঙ্কিম-বাবুর কথা পরে বলিব।

"কাথুঁ। বাস্তবিক রন্ধনে শিদ্ধহস্ত ছিল্মু, ফ্রাসীরা অবশ্য রান্ধার জন্ম বিশেষ বিখ্যাত। ইয়ুরোপের সমস্ত বড় বড় লোকের ঘরে ফরাসী পাচকই থাকে। ফরাসীদের রান্না অনেকটা আমাদেরই মত। ইংরাজদের যেমন এক একটা গোটা জানোয়ার টেবিলে ধরিয়া দেওয়া হয়, করাসীদের রীতি কিন্তু সেরূপ নয়। তাহারা মাংস বেশ ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া, তাহাতে নানাবিধ আনাজ ও মশলা দিয়া, বেশ সুস্বাত্ ও মুথরোচক করিয়া পাক করে। সে শাক্সব্জীর নিরামিষ ডিশও অতি স্থন্দর বাঁধিতে পারিত। আমাদের যেমন শাকের ঘণ্ট, শুক্তো প্রভৃতি আছে, সেও সদ্(Sauce)ও মশলা দিয়া, এক একদিন সেই ধরণের এক একটা জিনিষ প্রস্তুত করিত। তাহাকৈ কথনও কি রাধিতে হইবে বলা হইত না, কিন্তু সে নিত্য নৃতন নৃতন রসনা-পরিতোষকারী রন্ধনে যে অদ্ভূত বুদ্ধি ও শক্তিমন্তার পরিচয় দিত,—তাহাতে আমরা চমৎকৃত না হইয়া পারিতাম না।  $\alpha_{r}$ 

### জ্যোতিরিক্সনাথ

"আমাদের সে "চণ্ডীপাঠ হইতে জুতাসেলাই" পর্যান্ত প্রায় সমস্তই করিত—সে হিসাবে তাহার বেতন কিন্তু খুবই অল বলিতে হইবে। অনেক দিন পর্যান্ত সে আমাদের নিকট ছিল, তারপর এক-বার ছুটি লইয়া বাড়ী যায়। সেথান হইতে সে নিয়মিত পত্রাদিও লিখিত; কিন্তু ফরাসী-জার্মান্ (Franco-German) যুদ্ধ বাধার পর হইতে, আর তাহার কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। বোধ হয়, বেচারা সেই যুদ্ধেই নিহত হইয়াছে।"

## সাহিত্য-চর্চ্চা ও সমাজ-সংক্ষার

"কিঞ্চিৎ জলযোগ" নামক একথানি প্রহসন রচনা করিয়া এতদিনে জ্যোতিরিক্রনাথ সত্য সত্যই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। ইহাই জ্যোতিবাবুর সর্ব্ধপ্রথম রচিত গ্রন্থ।

তিনি বলিলেন যে "এ সময়ে আমি কিন্তু পুরাতনপন্থী ছিলাম, তাই মেয়েদের স্বাধীনতা ব্যাপার লইয়া এই গ্রন্থে একটু হাস্তরদের অবতারণা করিয়াছিলাম। প্রহ্মনথানি প্রকাশিত হওয়ার পর,প্রায় প্রত্যহই দেখিতাম Indian Mirrorএ আমার উপর কিছু-না-কিছু আক্রমণ থাকিতই। আক্রমণকারীদের মতে বইথানি অশ্লীল বিবেচিত হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণে এ পুস্তকে আমার নাম ছিল না, তবুও কি-করিয়া যেন আমার নাম প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাই সমস্ত আক্রমণ আমার নামেই হইত। নব্যপন্থীদলে এই বই লইয়া খুব একটা হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছিল। সমালোচনার জন্ত "বঙ্গদর্শনে" এক কাপি পাঠাইয়া দিয়া-ছিলাম, তাহাতে বঙ্কিমচক্র খুব ভালই বলিয়াছিলেন। সেই একই সংখ্যা ্বঙ্গদর্শনে "কিঞ্চিৎ জলযোগ" প্রাহসনের একটি এবং স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয়ের "হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা" গ্রন্থের একটি প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা বাহির হয়। Christian Herald বলিয়াছিলেন—"এই প্রহসনে ছয়্য কিছুই নাই।" এই সময়ে শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত মহাশয় বিলাত হইতে দেশে ফিরেন। আমি যথন Calcutta Collegeএ পড়িতাম, তথন হইতেই তিনি আমায় একজন খুব নিরীহ ভালমানুষ বলিয়া জানিতেন। কিন্তু আমার রচিত প্রহসনে খুব একটা আন্দোলনের সৃষ্টি ਕਰੋਗਾਨ ਅਹਿਲਾਂ ਵਿਕਤਿ "ਲਿਖਿਆ ਨਰਨਾਲਾਂਆਂ" ਆਹਿ ਅੰਦਿਨਕ ਵਾਂਗਿਆਰ । বইথানি পড়িয়া, তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"এতে দোষের কথা ত আমি কই কিছুই দেখিতেছিনা।" পালিত মহাশয়ের অভিমত শুনিয়া, আমি অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছিলাম। আবার ইহার মধ্যেই National Theatreএ এই বইথানির অভিনয়ও হইয়া গিয়াছিল।

"ইহার কিছুদিন পরে মেজদাদা (সত্যেক্তনাথ) বিলাত হইতে ফিরিয়া, আমাদের পরিবারে যথন আমূল পরিবর্ত্তনের বস্তা বহাইয়া দিলেন, তথন আমারও মতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। তথন হইতে আর আমি অবরোধপ্রথার বিরোধী নহি,বরং ক্রমে ক্রমে একজন সেরা নবাপন্থী হইয়া উঠিলান। ইহারই কিছুদিন পূর্ব্বে স্ত্রীস্বাধীনতার উপর কটাক্ষ্ণত করিয়া আমি "কিঞ্চিৎ জলযোগ" লিখিয়াছিলাম বলিয়া, অত্যন্ত হংখিত ও অত্যন্তপ্ত হইয়াছিলাম। সেইজন্ত "কিঞ্চিৎ জলযোগের" বিতীয় সংস্করণ আর আমি ছাপাই নাই।

"স্ত্রীষাধীনতার শেষে আমি এত বড় পক্ষপাতী হইয়া পড়িলাম যে, গঙ্গার ধারের কোন বাগানবাড়ীতে সন্ত্রীক অবস্থান কালে আমার স্ত্রীকে আমি নিজেই অশ্বারোহণ পর্যান্ত শিথাইতাম। তাহার পর জোড়াসাঁকো বাড়ীতে আসিয়া, ছইটি আরব ঘোড়ায় ছইজনে পাশাপাশি চড়িয়া, বাড়ী হইতে গড়ের মাঠ পর্যান্ত প্রত্যাহ বেড়াইতে যাইতাম। ময়লানে পৌছিয়া ছইজনে সবেগে ঘোড়া ছুটাইতাম। প্রতিবাদীয়া স্তম্ভিত হইয়া গালে হাত দিত। রাস্তার লোকেরা কৌতূহলে ও বিশ্বয়ে মূথবাদান করিয়া চাহিয়া, হতভম্ব হইয়া থাকিত। দারোয়ানেরা আমাদের পালে অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিত। সে সব দিকে আমার ক্রাক্ষেপও ছিল না। আমি তথন উদ্ধাম নব্যভাবের নেশায় উন্মত্ত! এইরপে অন্তঃপ্রের পর্দা ত উঠাইলামই, সঙ্গে সঞ্চে আমার চোথের

# সাহিত্য-চর্চা ও সমাজ-সংস্থার

"ইহার পরেই আমার উপর আমাদের জমিদারী পরিদর্শন ও সংসারের: ভার পড়িল। পিতৃদেব স্বহস্তে আমাকে জমিদারী-সংক্রাস্ত অনেক কাষকর্ম শিখাইয়াছিলেন। জমিদারী পরিদর্শন উপলক্ষ্যে একবার গুণু-দাদার সঙ্গে আমাকে কটক যাইতে হইয়াছিল। হিন্দুমেলার পর হইতে, কেবলই আমার মনে হইত—কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম, নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্ব-গাথাও ভারতের গৌরবকাহিনী কীর্ত্তন করিলে, হয়ত কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে। এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, কটকে থাকিতে থাকিতেই, আমি "পুরু-বিক্রম" নাটকথানি রচনা করিয়া ফেলিলাম। লিথিয়াই গুণুদাদাকে বইথানি আতোপাস্ত শুনাইলাম। তাঁহার এ নাটকথানি খুব ভাল লাগিল। তিনি ছাপাইতে বলিলেন। "পুরু-বিক্রম" প্রকাশিত হইল বটে, কিন্তু প্রথম সংস্করণে এবারেও আমি নাম গোপন করিলাম। "পুরু-বিক্রমে"র সমালোচনায় বঙ্কিমচক্র উপহাস-চ্ছলে বলিয়াছিলেন যে-—"পুরু-বিক্রম বীররদের খতীয়ান্।" সেই সঞ্চে ইহাও বলিয়াছিলেন যে—"এই রকম লোক যদি নাটক লেখেন, তাহা হইলে দেশের প্রভূত মঙ্গল স†ধিত হইতে পারে।" তাঁহার এরূপ মন্তব্য-প্রকাশের একটা কারণ ছিল। তথন যে সব নাটক বাহির হইত---তাহার অধিকাংশই হইত অশ্লীল, কিন্তু "পুরু-বিক্রমে" দেরূপ কিছুই ছিল না।

"পুরু-বিক্রম শেষে গুজুরাটী ভাষাতেও অনূদিত হয়। ইয়ুরোপের বিখ্যাত সমালোচক ও সংস্কৃতবিভায় পারদর্শী Sylvin Levi সাহেব গুজুরাটী-সাহিত্যের সমালোচনাপ্রসঙ্গে পুরুবিক্রমের বিস্তর প্রশংসা শুক্-বিক্রম প্রকাশিত হওয়ার পর, একদিন Great National Theatre-এর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্ক প্রভৃতি কয়েকজন অভিনেতা এই নাটকথানির অভিনয় করিবার জন্ত, আমার অনুমতি লইতে আসিয়াছিলেন। তথন তরুণ অমৃতলাল সামান্ত একজন অভিনেতা মাত্র, কিন্তু তথনই তাঁহার উজ্জ্বল মৃথমগুলে আমি এক অপূর্ব্ব প্রতিভার আলোক দেখিতে পাইয়াছিলাম।

"পত্যেক্রনাথের "গাও ভারতের জয়" গানটি পুক-বিক্রমে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছিল। হিন্দুমেলার সময়ে বিষ্ণুবাবু এই গানটিতে একটা চলিত থাম্বাজ স্থর বসাইয়া দিয়াছিলেন—সে স্থরে যেন তেমন জোর ছিল না। পরে গ্রেট্ স্থাশস্থাল থিয়েটারের কর্তৃপক্ষণণ গানটির বেশ একটা জোরাল' স্থর দিয়াছিলেন, সেই স্থরেই ইহা এখনও গীত হয়।

"তারপর বেঙ্গল থিয়েটারেও নাটকথানি অভিনীত হয়। ছাতুবাব্-দের বাড়ীর শরচ্চক্র ঘোষ মহাশয় পুরু সাজিয়া ছিলেন। শরৎ বাবুর একটি অতি স্থন্দর শাদা আরব ঘোড়া ছিল। ঘোড়াটি যেমন তেজীয়ান্

ক্র নাট্যাচার্য্য রসরাজ প্রীযুক্ত অমৃতলাল বহু মহাশরের মুখে শুনিলাম, অমৃতবারু যথন হিন্দুক্লে পড়েন, তখন জ্যোতিবারু প্রেসিডেন্সিকলেকে প্রথম বার্বিক প্রেণিতে পড়িতেন। সেটা ইংরাজী ১৮৬৫ সাল। এক একদিন জ্যোতিবারুর গাড়ী আসিতে দেরী হইলে, ছুটির পর তিনি যথন সংস্কৃত কলেকের সিড়ির উপর অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন, তখন অমৃতবারু তাঁহার গাড়ীতে বসিয়া একদুটে জ্যোতিবারুর মুখের পানে চাহিয়া থাকিতেন; তিনি বলেন যে idea of Greek beautyর ষেটুকু impression তখন তাঁহার মনে হিল, সেটুকু যেন তিনি জ্যোতিবারুর স্বাবয়্য এবং মুখকান্তিতে প্রস্কৃতিত দেখিতেন। এই সৌন্দর্য্য manly সৌন্দর্য্য, তাহাতে effiminacyর লেশমাত্র ছিল না। তিনি আরও বলিলেন যে একথা পরে জ্যোতিবারকে জ্যাক্রার সংলক্ষার বলিখনে বালিকারকে জ্যাক্রার সংলক্ষার বলিখনে বালিকারকে জ্যাক্রার সংলক্ষার বলিখনে বালিকারকে জ্যাক্রার সংলক্ষার বলিখনে বালিকারকে জ্যাক্রার সংলক্ষার বলিখনে বালিকারক জ্যাক্রার সংলক্ষার বলিখনে বালিকারকে জ্যাক্রার সংলক্ষার বলিখনে বালিকারক জ্যাক্রার সংলক্ষার বলিখনে বালিকারক জ্যাক্রার সংলক্ষার বলিখনে বালিকারকে জ্যাক্রার সংলক্ষার বলিখনে বালিকারকে জ্যাক্রার সংলক্ষার বলিখনে বালিকারক

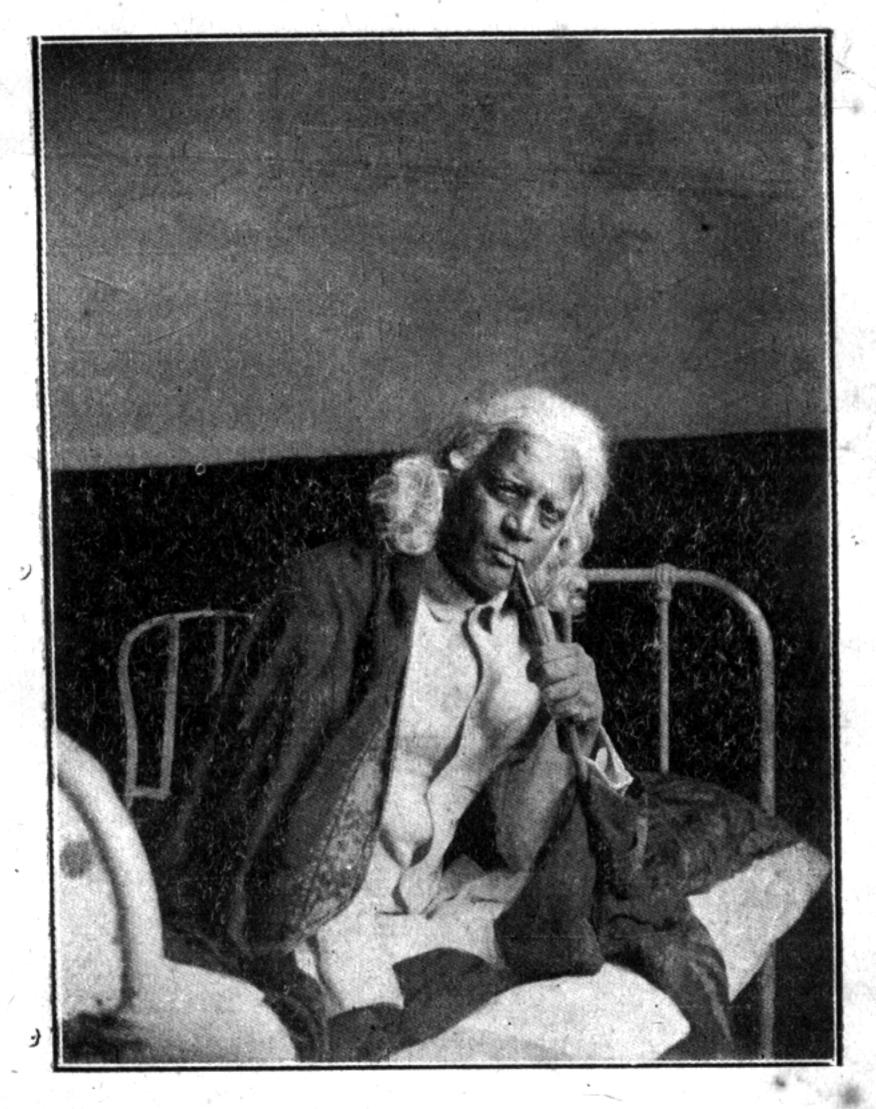

শ্ৰীযুক্ত অমৃতলাল বস্থ



তেমনি সামেন্তাও ছিল। এই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, তিনি উন্মুক্ত অসিহন্তে সম্পরিসর নাট্যমঞ্চের উপর আস্ফালনপূর্বাক ঘুরিয়া-ফিরিয়া, সৈন্তাদিগকে উত্তেজিত করিতেন। ঘোড়াটি কিন্তু এমনই ঠাণ্ডা যে, নীচে ফুট্-লাইট্ (foot-light), চারিদিকে গ্যাসের উজ্জ্বল আলোক, দর্শকগণের ঘনঘন করতালিধ্বনি, যুদ্ধের বাজনা প্রভৃতি এত গোলমালেও কিছুমাত্রও ভীত বা চকিত হইত না। এইরূপে এই দৃশ্যে বীররসের অতি চমৎকার অবতারণা করা হইত।

"এই সময়ের অল্পনি পূর্ব ইইতেই, বড়-লোকদের ভিতরে ঘোড়ায় চড়ার একটা খুব সথ জাগিয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত শরংবাব, ঠাকুরদাস মাড়, অস্থ গুহ প্রভৃতি অনেকে মিলিয়া কলিকাতার উত্তর-অঞ্চলে একটা ঘোড়দৌড়ের মাঠ ঠিক করিয়াছিলেন। ঘোড়দৌড়ও ছই একবার ইইয়াছিল। তারপর রাজা দিগন্থর মিত্র মহাশন্তের পুত্র ঘোড়া ইইতে পড়িয়া যেমন মারা গেলেন, অমনি সকলের ঘোড়ায় চড়ার বাতিকও একদম্ ঠাণ্ডা ইইয়া গেল।"

এই প্রসঙ্গে জ্যোতিবাবু আর একটি কথা বলিলেনঃ—

"Lord Mayo-র মৃত্যুর পর তাঁহার ভাল ভাল সব ঘোড়াগুলি
নীলামে বিক্রীত হইতেছিল। সেই নীলামে আমিও Iron grey রঙের
একটা খুব বড় জাঁকোলো ঘোড়া কিনিয়া ফেলিলাম। ঘোড়াটি দেখিয়া
মনে হইয়াছিল যে ইহার কোনরূপ শোষ থাকিতেই পারে না, কারণ যথন
লাটসাহেবের ঘোড়া। পরে দেখা গেল যে, সামান্ত কিছু-একটা দেখিলেই
সে ভড়কাইত। একদিন বৈকালে সেই ঘোড়ায় চড়িয়া গড়ের মাঠে
বেড়াইতে যাই। তথন কেলায় ব্যাপ্ত বাজিতেছিল। দেখিলাম,
অনেক সাহেবপ্ত ব্যাপ্ত-স্থাপ্তের নিকট পর্যান্ত ঘোড়া লইয়া গিয়া

শক্ত তাহার কাণে গেল, অমনি সে প্রবলবেগে লক্ষ্যক্ষ আরম্ভ করিয়া দিল। ফলে, রাশ্রেকাব ছিঁড়িয়া, আমি ভূশায়ী হইয়া পড়িলাম। শওয়ার ফেলিয়া লঘুপৃষ্ঠে ক্ষিপ্রতম পদে ঘোড়াও উর্দ্ধ-শ্বাদে ছুটিল। অকস্মাৎ আমার এই তুর্বস্থা দেখিয়া, কয়েকজন সহদয় ইংরাজ তৎক্ষণাৎ আমার সাহায্যে ছুটিয়া আসিলেন। তথন আমরা প্রানিক দূর ছুটিয়া গিয়া দেখি যে, ঘোড়াট একটা ঘাদের জনিতে নিতান্ত নিরীহভাবে, নিশ্চিন্ত মনে যাস থাইতেছে। আমি সঙ্গে একজন সহিদ্ও লইয়া গিয়াছিলাম। দেখিলাম, কিয়দ রে একজন সহিদ্ নিশ্চেষ্ট-ভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমি তাহাকে আমারই সহিদ্মনে করিয়া-প্রথমটা খুব একচোট ভর্পনা করিয়া, ঘোড়া ধরিয়া আনিতে বলিলাম। দে বেচারা আমার ধমকধামক থাইয়া, আমার আদেশ প্রতিপালন করিয়া যথন সে নিকটে আসিল, তথন দেখি যে সে আমার সহিদ্ই নয়! তথন হইতেই আমি দূরদৃষ্টিহীন (Short-sighted), আর এদিকে সন্ধ্যাও হইয়া আদিয়াছিল। আবার সেই ব্যাণ্ডের ধার দিয়া আ্মাকে ফিরিতে হইবে। সৌভাগ্যক্রমে, কিছুক্সণের জন্ম ব্যাও তথন থামিয়াছিল। কোনও প্রকারে সেই ছিন্নাবশিষ্ঠ রা'শটুকু ধ্রিয়া, ধারে ধারে গাড়ী-ঘোড়ার ভীড়ের মধ্য দিয়া, লালবাজারের মোড় পর্য্যস্ত আসিলাম-—কিন্তু চিংপুরের ভীড় ঠেলিয়া বাইতে আর সাহস হইল না় কাষেই একটা মুটের হাতে ঘোড়াটি দিয়া, সেই খান হইতে পাকী চড়িয়া বাড়ী ফিরিলাম। আমার ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া, বাড়ীস্থদ্ধ সকলেই খুব চিস্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

"দার্জিলিঙ্গে অবস্থানকালে ঘোড়ায় চড়িয়া আর একবার আমি

#### সাহিত্য-চৰ্চা ও সমাজ-সংকার

তথন আমি ইচ্ছা করিয়া—পড়িয়া গিয়া, রক্ষা পাইলাম। গায়ে যদিও একটু আধটু রক্তপাত হইয়াছিল, কিন্তু একটা খুব বড় পাগ্ড়িছিল বলিয়া, মাথায় কোনও আঘাত লাগে নাই।">

তাহার পর কটক হইতে কলিকাতা আসিয়া—জ্যোতিবাবু "সরোজিনী" রচনা করেন। জ্যোতিরিশ্রনাথ বলিলেন—

"রবীজনাথ তথন বাড়ীতে রামসর্কাম পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত পড়িতেন। আমি ও রামদর্কস তুইজনে রবির পড়ার ঘরে বদিয়াই, "সরোজিনীর" প্রফ্ সংশোধন করিতাম। রামসর্বস্থুব জোরে জোরে পড়িতেন। পাশের বর হইতে রবি শুনিতেন, ও মাঝে মাঝে পণ্ডিত মহাশয়কে উদ্দেশ্য করিয়া, কোন্ স্থানে কি করিলে ভাল হয়, সেই মতামত প্রকাশ করিতেন। রাজপুত মহিলাদের চিতা-প্রবেশের যে একটা দৃশ্য আছে, তাহাতে পূর্বে আমি গণ্ডে একটা বক্তৃতা রচনা করিয়া দিয়াছিলাম। যথন এই স্থান্টা পড়িয়া প্রফ্ দেখা হইভেছিল, তথন রবীক্রনাথ পাশের ঘরে পড়াভনা বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া শুনিতেছিলেন। গভা-রচনাটি এখানে একেবারেই খাপ খায় নাই বুঝিয়া, কিশোর রবি একেবারে আমাদের ঘরে আসিয়া হাজির। তিনি বলিলেন—এথানে পভারচনা ছাড়া কিছুতেই জোর বাধিতে পারে না। প্রস্তাবটা আমি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না—কারণ, প্রথম হইতেই আমারও মনটাকেমন খুঁৎ-খুং করিতেছিল। কিন্তু এখন আর সময় কৈ? আমি সময়া-ভাবের আপত্তি উত্থাপন করিলে, রবীন্দ্রনাথ সেই বক্তৃতাটির পরিবর্ত্তে একটা গান রচনা করিয়া দিবার ভার লইলেন, এবং তখনই খুব অল্ল সময়ের মধ্যেই "জল্ জল্ চিতা দিগুণ দিগুণ" এই গানটি

"সরোজিনী" প্রকাশিত হইবামাত্রই কলিকাতার সাধারণ থিয়েটারে বইথানি অভিনীত হইয়া গেল। পুরু-বিক্রম ও সরোজিনী ছইথানিই জনসমাজে খুব প্রশংসালাভ করিল। জ্যোতিবাবুর নাট্যকার বলিয়া একটা থ্যাতিও প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। বিশেষতঃ সরোজিনী অভিনয়ের পর, বাঙ্গলাদেশে জ্যোতিবাবুর যশের বিজয়ত্বলুভি বাজিয়া উঠিল। সকলেই একটা অভ্তপুর্ব্ব অমৃত্রসাম্বাদনের তৃপ্তিস্থথে বিভোর হইয়া গেল। এক কথায়, সরোজিনী তথন বাঙ্গলানাটকে এক নবয়ুগের সৃষ্টি করিয়াছিল।

'কলিকাতা-আর্ট-স্কূলে'র তদানীস্তন শিক্ষক শ্রীযুক্ত অরদাপ্রসাদ বাগ্টী মহাশয় সরোজিনীর শেষদৃশ্যের একখানি চিত্র পর্যান্ত অন্ধিত করিয়াছিলেন। সে চিত্রখানি পৌরাণিক দেবদেবীর চিত্রের সঙ্গে বাজারে বহুদিন যাবং বিক্রীত হইয়াছিল। যাত্রার দলেও সরোজিনী অভিনীত হইতে লাগিল। সরোজিনী-যাত্রা একবার জোড়াসাঁকো বাড়ীতেও হইয়াছিল। সরোজিনীর গান তথন সভায়, মজলিশে, সর্বত্র গীত হইত।

হাওড়ায় একদিন একটা থিয়েটারে সরোজিনীর অভিনয় হয়, জ্যোতিবাবৃও তাহাতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। যে দৃশ্রে বিজয়সিংহ কর্ত্ত্ব সরোজিনীর উদ্ধার সাধিত হয়, সেই দৃশ্রে কিয়ৎক্ষণের জ্ঞা সমগ্র রঙ্গালয় মুধরিত করিয়া, দর্শকগণ উচ্ছ্, সিতকঠে ঘনঘন চিংকার করিয়াছিল, "Thanks, thanks to the young author."

তথনও গিরিশচক্র ঘোষ মহাশয় নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন নাই। বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চে নাট্যসাহিত্যে জ্যোতিবাবুরই তথন প্রবল প্রতাপ। জ্যোতিবাবু বলিলেন—"ইহার কিছুদিন পরেই গিরিশবাঘু যথন দেখিতে দেখিতে গিরিশবাবুর অসামান্ত প্রতিভা নাট্যসাহিত্যে একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করিল। আমিও নাটক-রচনা যোগাতর ব্যক্তির হস্তে ছাড়িয়া দিয়া, সাহিত্যসেবার অন্ত পন্থা অবলম্বন করিলাম।

"সরোজিনী-প্রকাশের পর হইতেই, আমরা রবিকে প্রমোশন্
দিয়া আমাদের সম-শ্রেণীতে উঠাইয়া লইলাম। এখন হইতে
সঙ্গীত ও সাহিত্যচর্চাতে আমরা হইলাম তিনজন—অক্ষয় (চৌধুরী),
রবি ও আমি। পরে জানকী বিলাত যাইবার সময়, আমার
কনিষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী আমাদের বাড়ীতে বাস করিতে
আসায়, সাহিত্য-চর্চায়, আমরা তাঁহাকেও আমাদের আর একজন যোগ্য
সঙ্গীরূপে পাইলাম।"

একদিন জ্যোতিবাবু তাঁহার তেতলার ঘরে বিদিয়া, রবীক্রনাথ ও অক্ষরচক্রের সহিত পরামর্শ করিয়া ন্তির করিলেন যে, সাহিতাবিষরক একথানি মাসিকপত্র প্রকাশ করিতে হইবে। যেমন কথা, অমনি কাষ। তৎক্ষণাৎ জ্যোতিবাবু দ্বিজেক্রবাবুকে এই সঙ্কর জানাইলেন। দ্বিজেক্রবাবুও এ প্রস্তাবে অমুকূল মত দিলেন। এখন এ পত্রের কি নাম হইবে, এই সমস্তাসমাধানেই সর্ব্বাত্তা সকলে বত্রবান্ হইয়া পড়িলেন। দ্বিজেক্রবাবু নাম করিলেন "মুপ্রভাত"—কিন্তু এ নামটি জ্যোতিবাবুদের মনোনীত হইল না, কারণ ইহাতে বেন একটু স্পদ্ধার ভাব আসে; অর্থাৎ এতদিনে ইহাদের দ্বারাই যেন বঙ্গসাহিত্যের মুপ্রভাত হইল। স্থপ্রভাত নাম যখন গ্রাহ্থ হইল না, তথন দ্বিজেক্রবাবুই আবার তাহার নাম রাখিলেন "ভারতী"।

সেই ভারতী আজও পর্যান্ত তাঁহার ভগিনীদেবীর সঙ্গে বিজেজ-নাথ, জ্যোতিরিজনাথ, রবীজনাথ ও অক্ষয়চক্রের বাল্যস্থতিরকা

জ্যোতিবারু বলিলেন,—"ভারতী-প্রকাশ হইতেই আ্মাদের আর একজন বন্ধুলাভ হইল। ইনি কবিবর শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চক্রবর্তী। আগে তিনি বড়দাদার কাছে কখন কখনও আসিতেন, কিন্তু আমার দক্ষে তেমন আলাপ ছিল, না। এখন "ভারতী"র জন্ম লেখা আদায় করিবার জন্ম আমরা প্রায়ই তাঁহার বাড়ী যাইতাম, এবং এই স্থত্রে তিনিও আমাদের বাড়ী আরও ঘনঘন আসিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত—একজন খাঁটি কবি। সর্বদাই তিনি ভাবে বিভার হইয়া থাকিতেন। একটা ডাবা-হুঁকা টানিতে টানিতে, তিনি আমাদের সঙ্গে গল্প করিতেন। যথন কোনও সাহিত্য-বিষয়ক আলোচনা হইত, অথবা কোনও গভীর বিষয় চিন্তা করিতেন, তথন তামাক টানিতে টানিতে তাঁহার চক্ষু ছুইটি বুঁজিয়া আগিত, তিনি ভাবে আঅহারা হইয়া যাইতেন। আমাদের বাড়ী যথনই আসিতেন, তথনই তিনি আমায় বেহালা বাজাইতে বলিতেন। আমি বাজাইতাম, আর তিনি তন্ময় হইয়া শুনিতেন।

"ভারতীর প্রথম বর্ষে 'সম্পাদকের বৈঠকে' 'গঞ্জিক।' নামে একটা বিভাগ ছিল। তাহাতে কেবল ব্যঙ্গকৌতুকের কথাই থাকিত। এইভাগে বড়দাদাই প্রায় সব লিখিতেন। আমি "উনবিংশ শতাব্দীর রামায়ণ বা রামিয়াড্" নামে কেবল একটা নক্সা লিখিয়াছিলাম মাত্র। আমি তথন অনেক বিষয়েই লিখিতাম। প্রথম বর্ষের "ভারতী"তে রবি ও অক্ষয়ের লেখাই বেশী প্রকাশিত হইয়াছিল। "ভারতী"তে রবির "মেঘনাদবধ" কাব্যের সমালোচনা ও কবিতা প্রথম বাহির হয়। অক্ষয় তথন বঙ্গসাহিত্যের সমালোচনা এবং হৃদয়-ভাবের স্ক্র বিশ্লেষণ করিয়া এক একটি প্রবন্ধ লিখিতেন, যেমন "মান ও অভিমানে

ভারতীর দ্বিতীয় বর্ষ ইইতে, খ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনায় প্রিকার অনেক পৃষ্ঠা পূর্ণ ইইতে আরম্ভ করিল। "ছিন্নমুকুল" "মালতী" "গাথা" এবং "পৃথিবীর" বৈজ্ঞানিক ও অন্তান্ত প্রবন্ধ জিল সব ভারতী ইইতেই পুন্মু দ্বিত।

অক্ষয়বাবুর কথায় জ্যোতিবাবু বলিলেন, "অক্ষয় M. A. B. L. পাশ করিয়া এটর্ণি হইয়াছিলেন। বিধাতার বিড়ম্বনা আর কি! তাঁহার মত শিশুর স্থায় সরল, বিশ্বাসপ্রবণ, ভাবুক এবং আসল কবি-মান্ন্য কি কথনও সংসারকার্য্যে উন্নতিলাভ করিতে পারে পূতিনি Shakespeare-এর বড় ভক্ত ছিলেন। বাড়ীর কয়েকটি ছেলেকে তিনি Shakespeare পড়াইতেন। পড়াইতে পড়াইতে, ভাবাশ্রুতে তাঁহার নিজেরই বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত। তিনি যেথানে বসিতেন, সে জায়গাটা চুক্টের ভুক্তাবশেষ ছাই ও দিয়াশলাইয়ের কাঠিতে একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। কোনও কলনা যদি কথনও তাঁহার মাথায় একবার ঢুকিত, তবে সেটা শীঘ্র বাহির হইতে চাহিত না।

"তাঁহাকে অতি সহজেই April fool করা যাইত। একবার রবি
গোঁপ-দাড়ি পরিয়া একজন পানী সাজিয়া, তাঁহাকে বড় ঠকাইয়াছিলেন।
আনি বলিলাম—বোদ্বাই হইতে একজন পানী ভদ্রলোক এসেছেন,
তোমার সঙ্গে ইংরাজী-সাহিত্য-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চান্প
অক্ষয় অমনি তংক্ষণাং স্বীকৃত হইলেন। রবি ছন্মবেশী পানী হইয়া
আসিয়া, তাঁহার সঙ্গে সাহিত্যালোচনা আরম্ভ করিয়া দিলেন।
এই রবিকে তিনি কতবার দেখিয়াছেন, কণ্ঠম্বর তাঁহার কত পরিচিত,
কিন্তু ঐ যে পানী বলিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছে, সে ত শীঘ্র যাইবার
নয়! অক্ষয় Byron, Shelley প্রভৃতি আওড়াইয়া খ্ব গন্তারভাবের ছালোচনা ছালেন। অনেকক্ষণ এইরপ চলিল,

শেষে আমরা আর হাস্তদম্বরণ করিতে পারি না, এমন সময় ঐযুক্ত তারকনাথ পালিত মহাশম আসিয়া উপস্থিত। আসিয়াই তিনি "এ কে ?—রবি ?" বলিয়া রবির মাথায় যেমন এক থাপ্পড় মারিলেন, অমনি ক্রত্রিম দাড়ি-গোঁপ সব থসিয়া পড়িল! অক্ষয় অবাক্ হইয়া ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন; তথনও কল্পনার নেশাটা তাঁহার মাথা হইতে যেন সম্পূর্ণ ছুটে নাই!

"আরও ছই একবার আমরা তাঁহাকে এপ্রিল-ফুল্ করিবার মংলব করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার ঘরের চতুর মন্ত্রীটি তাঁহার অনন্ত-সাধারণ বৃদ্ধির প্রাথর্য্যে, সববারেই আমাদের ষড়যন্ত্র ভণ্ডুল করিয়া দিয়া-ছিলেন।

"উদাসীন নামে একটি কবিতা অক্ষয়চন্দ্র প্রথম রচনা করেন।
ইহা পরে পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হইয়াছিল। বইথানির তথন
জনসমাজে খুব প্রশংসাও হইয়াছিল। তাহার পর তিনি "ভারত-গাথা"
নামে কবিতায় একথানি ইতিহাস লেথেন। ইহাতে আর্যাদের
ভারতে আগমন হইতে, ইংরাজ-রাজ্যের প্রারম্ভ পর্যান্ত উল্লেখযোগ্য
প্রায় সমস্ত বিষয়ই সংক্ষেপে কবিতায় বর্ণিত ছিল। এথানি তথন
কোনও কোনও বিভালয়ে পাঠ্য পুস্তকরূপেও নির্বাচিত হইয়াছিল।
অক্ষয় বাঁয়া-তবলা বাজাইতেও বড় ভালবাসিতেন। আসল
যন্তের অভাবে, তিনি সময় সময় টেবিলেই কাষ সারিয়া লইতেন।
আনেক সময়ে আমি বেহালা বাজাইতাম, আর অক্ষয় বাঁয়ায়
আমার সঙ্গে সঙ্গত করিতেন।"

অক্ষয়চন্দ্র প্রেমের গানই বেশী রচনা করিয়াছিলেন, তাহার ছুই একটি নমনা এথানে দিলে বোধ হয় অপ্রাস্থিক

## সাহিত্য-চর্চ্চা ও সমাজ-সংকার

## স্ফ্রি—মধ্যমান

নিতান্ত না রইতে পেরে দেখিতে এলাম আপনি,
দেখ আর না দেখ আমায়, দেখিব ও-মুখখানি।
মনে করি আদিব না এ মুখ আর দেখাব না
না দেখিলে প্রাণ কাঁদে কেন যে তাহা নাহি জানি।
এসে ছ দিব না ব্যথা তুলিব না কোন কথা
সাধিব না, কাঁদিব না, রব অমনি।
যেথা আছ সেথাই থাক আর কাছে যাব না কো
চোথের দেখা দেখব শুধু, দেখেই যাব এখনি।

#### বেহাগ্—মধ্যমান্

কেনই বা ভূলিব তোমায় কে ভোলে হৃদয়-ধনে
শৃত্য হৃদয় লয়ে কি স্থথে বাঁচিব প্রাণে ?
আশাতে নিরাশা বলে' তোমারে কি যাব ভূলে
সে ত নয় রে ভালবাসা—স্থথ আশা সংগোপনে।
রাথিব না স্থথ-আশা চাহিব না ভালবাসা
ভালবেসেই স্থথী রব মনে মনে।
প্রেমের প্রতিমা থানি দলিত হৃদয়ে আনি
জীবন-অঞ্জলি দিয়ে পূজিব অতি যতনে॥

জ্যোতিবাবু বলিলেন—"এই সময়ে আমি পিয়ানো বাজাইয়া নানাবিধ স্থুর-রচনা করিতাম। আমার গুইপার্শ্বে অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ কাগজ পেন্দিল লইয়া বসিতেন। আমি যেমনি একটি স্থুর-রচনা করিলাম, অমনি

লাগিয়া যাইতেন। একটি নূতন স্থর তৈরি হইবামাত্র, সেটি আরও কয়েকবার বাজাইয়া ইহাদিগকে শুনাইভাম। দেই সময় অক্রচন্দ্র চক্ষু মুদিয়া বর্মা দিগার টানিতে টানিতে, মনে মনে কথার চিন্তা করিতেন। পরে যথন তাঁহার নাক মুথ ,দিয়া অজস্রভাবে ধুমপ্রবাহ বহিত, তথনি বুঝা যাইত যে এইবার তাঁহার মস্তিক্ষের ইঞ্জিন চলিবার উপক্রম করিয়াছে। তিনি অমনি বাছজানশূল হইয়া চুরুটের টুক্রাটি, সমুখে যাহা পাইতেন এমন কি পিরানোর উপরেই, তাড়াতাড়ি রাখিয়া দিয়া হাঁফ্, ছাড়িয়া, "হয়েছে হয়েছে" বলিতে বলিতে আননদনীপ্ত মুখে লিখিতে স্থক্ত করিয়া দিতেন। রবি কিন্তু বরাবর শাস্তভাবেই ভাবাবেশে রচনা করিতেন। রবীক্রনাথের চাঞ্জা কচিৎ লক্ষিত হইত। অক্ষয়ের যত শীঘ্র হইত, রবির রচনা তত শীঘ্র হইত না। সচরাচর গান বাঁধিয়া তাহাতে স্থর-সংযোগ করাই প্রচলিত রীতি, কিন্তু আমাদের পদ্ধতি ছিল উণ্টা। স্থরের অনুরূপ গান তৈরি হইত।

"বর্ণকুমারীও অনেক সময় আমার রচিত স্থরে গান প্রস্তুত করিতেন। সাহিত্য এবং সঙ্গীতচর্চায় আমাদের তেতলা মহলের আবহাওয়া তথন দিবারাত্রি সমভাবে পূর্ণ হইয়া থাকিত। রবীক্রনাথের সর্বপ্রথম রচনা "কালমূগ্যা" \* গীতিনাট্য এবং তাঁহার দ্বিতীয় রচনা "বাল্মীকি-প্রতিভা" গীতিনাট্যেও উক্তরূপে রচিত স্থ্রের, অনেক গান দেওয়া হইয়াছিল।"

দশরথ কর্তৃক সিয়ুমুনির পুত্রবধ আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া 'কালয়ুপয়া'

#### সাহিত্য-চর্চা ও সমা**জ-সং**স্কার

একদিন জ্যোতিবাবুরা কয়েকজন বন্ধুবান্ধবসহ স্থীমারে চন্দন-নগর যাইতেছিলেন। পথে অকস্মাৎ ঝড় জল তুফান আরম্ভ হইয়া সমস্ত ষ্টীমারথানিকে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছিল। ইংহাদের কিন্ত সেদিকে ভ্রম্পেও ছিলনা। জ্যোতিবাবু স্থর-রচনা করিতেছিলেন, ও অক্ষয়বাবু ক্রমান্বয় তাহার সঙ্গে একটির পর একটি গান বাঁধিয়া যাইতেছিলেন। ইঁহারা গানবাজনায় একেবারে বাহ্জানশৃত্য হইয়া গিয়াছিলেন। এই একদিনকার রচিত গানগুলি হইতেই, পরে "মানভঙ্গ" নামে একথানি গীতিনাট্য প্রস্তুত হইয়াছিল। "মানভঙ্গ" প্রথম জোড়াগাঁকো বাড়ীতে অভিনীত হয়। তাহার অনেক দিন পরে, যথন "ভারত-দঙ্গীত-দমাজ" স্থাপিত হয়, তখন জ্যোতিবাবু এই "মানভঙ্গে"র আখ্যান বস্তু লইয়া পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে "পুর্নবদস্ত" নামে আর একথানি গীতিনাট্য রচনা করিয়াছিল। "পুনর্বসম্ভ" সঙ্গীতসমাজে অনেকবার অভিনীত হইশ্লাছিল। লোকেরও তথন এথানি থুব ভাল লাগিত।

এই সময়ে জোড়াসাঁকে। বাড়ীতে জ্যোতিবাবুরা প্রতি বংসর একটি
"সন্মিলনী" আহ্বান করিতেন; উদেশ্য—সাহিত্যসেবীদের মধ্যে
যাহাতে পরস্পর আলাপ-পরিচয় ও তাঁহাদের মধ্যে সভাব বর্দ্ধিত হয়।
মহর্ষি যে চারিজন ছাত্রকে বেদ-শিক্ষার জন্ম কাশীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন
তাঁহাদেরই মধ্যে একজন, শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়,
এই সন্মিলনের নামকরণ করিয়া দিয়াছিলেন—"বিষজ্জন-সমাগম।"
এই 'সমাগমে' তথন বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বস্তু,
রাজক্ষণ্ণ মুখোপাধ্যায়, কবি রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবীগণকে নিমন্ত্রণ করা হইত। এই উপলক্ষে অনেক রচনা এবং
কবিতাদিও পঠিত হইত, গীত-বাত্মের আয়োজন থাকিত, নাট্যাভিনয়

প্রদর্শিত হইত এবং সর্ক্ষেষে সকলের একত প্রীতিভোজনে এই সাহিত্য-মহোৎসবের পরিস্থাপ্তি হইত।

কবি রাজকৃষ্ণ, রায়ের সম্বন্ধে জ্যোতিবাবু একটি মজার গল্প বলিলেনঃ—

"রাজক্ষ্যবাব যথন 'বিদ্বজ্জন-সমাগ্রে' আসিতেন, তথন তিনি উদীয়মানু কবি; দবে মাত্র সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। বহুদিন পূর্বে একবার আমি, গুণুদাদা, আমার ভগ্নীপতি ষত্নাথ মুখোপাধ্যায়, ও আমাদের একজন আত্মীয় কেদার, এই কয়জনে পূজার সময় পশ্চিম বেড়াইতে যাইতেছিলাম। মধ্যে কি একটা ঔশনে রোগা, পুরণে ম্য়লা কাপড়, খালি পা, একটি ছোক্রা আফিয়া আমাদিগকে বলিল— আমি মামার বাড়ী যাইব, হাতে পয়সা নাই, যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার ভাড়াটি আপনারা দিয়া দেন ত বড় উপকৃত হই।' যতুবাবু বড় আমুদে লোক ছিলেন। তিনি তামাদা করিতে বড় ভালবাসিতেন, রহস্ত করিয়া গন্তীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কবিতা টবিতা লিখিতে পার ?" বালক অমনি সপ্রতিভভাবে মৃত্সুরে বলিল "হাঁ পারি।" আমরা ভাবিলাম—লোকটা পাগল নাকি? যত্বাবু অধিকতর কৌতৃহলী হইয়া রহস্তচ্ছলে আবার বলিলেন— "তা বাঃ, বেশ বেশ। দেখ, এই কেদার আমায় আমার প্রেয়দী 'তারা'র নিকট হইতে, ছিনাইয়া লইয়া চলিয়াছে! বল ত বাপু, এমনি করিয়া কি ভদ্রলোককে ছঃখ দিতে হয় ? তুমি এই বিষয়ে একটি কবিতা আমায় লিখিয়া দাও দেখি।" বালক তৎক্ষণাৎ একথানি চোতা কাগজে পেন্সিল দিয়া ফদ্ ফদ্ করিয়া একটা প্রকাও কবিতা লিখিয়া ফেলিল। তাহার প্রথম ছই ছত্র এখনও আমার



স্বগাঁয় কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়



"কেদার দেদার ছথ দিলেন আমায়

ভারা ধনে হারা করে' আনিয়া হেথায়।" ইত্যাদি।

আমরা জানিতাম না, এই বালকই তথনকার উদীয়মান কবি রাজক্ষণ রায়। আজ বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার যথেষ্ট থ্যাতি—তাঁহার রচিত নাটক এখনও কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। তাঁহার গ্রন্থাবলী বঙ্গ-সাহিত্যে আদরের বস্তু।"

জোড়াদ নৈ বাড়ীতে "কাল-মৃগয়া" অভিনয়কালে, রবিবাব্ অন্ধ মুনি ও জ্যোতিবাব্ দশরথের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। "বাল্মীকি-প্রতিভা"য় জ্যোতিবাব্ কোনও পাঠ গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার উপর সঙ্গীত ও কন্সার্টের ভার ছিল। পূর্কোল্লিখিত হাস্তরসিক অক্ষয় মজুমদার মহাশয় "বাল্মীকি-প্রতিভা"য় ডাকাতের সর্দার সাজিতেন। তাঁহার অভিনয়ভঙ্গীতে লোক হাসিয়া গড়াগড়ি যাইত। পূর্কেই বিলয়াছি, অক্ষয়বাব্র ন্তায় হাস্তরসের অভিনেতা তথন আর কেহই ছিল না। সকল অভিনয়েই Comic অংশটি তাঁহার একচেটিয়া থাকিত।

ইহার কিছু পরে, একদিন তদানীস্তন লাটসাহেবের পত্নী লেডী
ল্যান্সডাউন (Lansdowne) ও অন্তান্ত অনেক সন্ত্রান্ত বাঙ্গালী ও
সাহেবদিগকে জোড়াসাঁকো বাড়ীতে "বাল্মীকি-প্রতিভা" অভিনয়-দর্শনে
নিমন্ত্রণ করা হয়। বাঙ্গালিরে মধ্যে স্বর্গীয় মহাত্মা শুর গুরুদাস
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও ছিলেন। রবিবাবু বাল্মীকি, হেমেন্দ্রনাথের
বালিকাকন্তা প্রতিভা সরস্বতী, এবং বাড়ীর অন্তান্ত বালিকারা বনদেবী
সাজিয়াছিলেন। অভিনয়-পারিপাট্যে ও গানে সকলেই খুব প্রীত
হইয়াছিলেন। ঝড় বৃষ্টির একটা দৃশ্য ছিল—তাহাতে সন্ত্যসত্যই ঝর্
ঝর্ করিয়া বধন জলধারা পড়িয়াছিল, তথন অনেকেরই তাহা প্রকৃত

দর্শন করিতে করিতে অক্ষয় মজুমদারকে লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার পার্ষোপবিষ্ট একজন বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, "He is my man" এই কথা শুনিয়া অক্ষরবাবু পরে খুব গৌরব অমুভব করিয়াছিলেন। তিনি অনেক সময় রহস্ত করিয়া বলিতেন "জান ত, লেডী ল্যান্ডাউন্ আমাকে কি বলিয়াছেন ? আমি যে-সে, বড় কেউ-কেটা নই !"

প্রথম যথন ইহাদের বাড়ীতে "বালীকি-প্রতিভা" অভিনয় হয়, তথন জ্যোতিবাবু নূতন শিকারী; বন্দুক-চালনা প্রভৃতিতে তখন তাঁহার প্রবল ঝোঁক; অভিনয়-উপলক্ষে তিনি নিজেই শিকার করিতে বাহির হইলেন, সত্যিকারের একটা পাথী অভিনয়ে দেখাইবেন, এই অভিপ্রায়। কিন্তু বিধাতার এমনি পরিহাস যে, সারাদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, তবু একটা পাথীও মারিতে পারিলেন না। শেষে সন্ধ্যার পর হতাশ হইয়া যথন বাড়ী ফিরিতেছিলেন তথন দেখিলেন যে, এক ব্যক্তি কতকগুলি জীবন্ত বক লইয়া যাইতেছে। তাহার নিকট হইতে তিনি ছইটি বক ক্রয় করিয়া, পথে মারিয়া বাড়ী আনেন—তাহাই অভিনয়ে প্রদূষিত হইয়াছিল। আজ পর্যান্ত সকলেই জানেন যে, সেই ক্রোঞ্মিথুন জ্যোতিবাবু শিকার করিয়াই আনিয়াছিলেন। শিকার-পর্কের এই একটি গুপ্ত অধ্যায় আজ প্রকাশ ইইয়া পড়িল।

অন্তান্ত ঝোঁক গিয়া এই সময়ে জ্যোতিবাবুর শিকারের ঝোঁকটাই খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতি রবিবারে সদলবলে তিনি-শিকারে বাহির হইতেন। এই দলে মেট্রোপলিটান্ কলেজের স্থপারিণ্টেওেণ্ট ব্রজনাথ দে, রবীক্রনাথ ও আরও অনেক লোক আসিতেন। বাটী হইতে প্রচুরপরিমাণে থাভাদি লইয়া, ইঁহারা প্রায়ই প্রভাতে শিকারে বহির্গত হইতেন। শিকারের জায়গা ছিল ধাপার মাঠ।

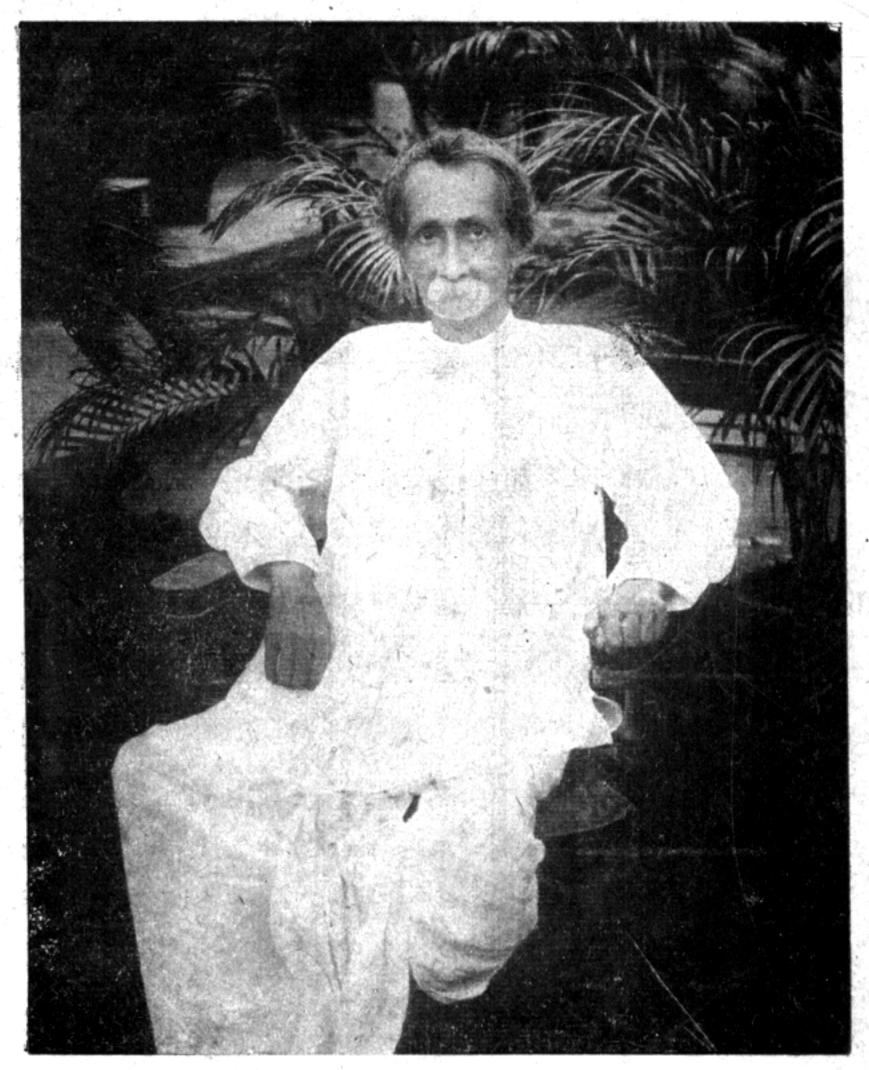

স্বর্গীয় শুর গ্রহদাস বন্দ্যোপাধ্যায়



বাগানে দেখিতে পাইলেন বেশ স্থলর ডাব রহিয়াছে। যে হেতু উন্থান-স্থামী অজ্ঞাত, সেই কারণে দকলেরই ডাব থাইতে ইচ্ছা হইল। ব্রজবাব্ বাগানে চুকিয়াই গন্তীরভাবে বলিলেন, "ওরে মালী, মামা কই ?" মালি ভাবিল, ইনি তবে বুঝি তাহার মালিকেরই ভাগিনেয়। দে দকাতরে এবং দদম্মে বলিল, "তিনি ত আদেন নাই।" ব্রজবাব্ একটু চিস্তার ভাগ করিয়া কহিলেন—"তাইতো, মামা একেবারেই আদেন নাই ?" মালী জোড়করে নিবেদন করিল—"এজে না।" "বটে ? তবে আর কি হবে ? আছ্ছা, কয়টা ডাব পাড় দেখি।" মালী শশব্যন্তে তৎক্ষণাৎ আজ্ঞাপালন করিল, এবং দকলে মিলিয়া, দেগুলির অবিলমে দঘ্যবহার করিলেন। গমনকালে তাঁহারা দেখিলেন যে, বৃক্ষণীর্ষে উক্ত ফল, দেই অজ্ঞাত মাতুল মহাশ্যের ভোগের জন্ত আর অতি অল্পমাত্রই অবশিষ্ট রহিল।

বাঙ্গালীদের মধ্যে সংসাহস বন্ধিত করিবার জন্ত, জ্যোতিবাব্
এই বন্দ্ক-ছোঁড়া ও শিকারের প্রবর্তন করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু
তিনি কবি অক্ষয়চন্দ্রকে কিছুতেই এবার তাঁহার দলে ভিড়াইতে
পারেন নাই। একদিন জ্যোতিবাবু অক্ষয়বাবুকে ধরিয়া বসিলেন,
'তোমাকে আজ বন্দ্রক ছুঁড়িতেই হইবে।' অক্ষয়বাবু ঠক্ ঠক্ করিয়া
কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ, তালু শুদ্ধ, এবং দেহ মূর্চ্ছিত হইয়া
আসিতে লাগিল; কিন্তু জ্যোতিবাবু ছাড়িবার পাত্র নহেন—অক্ষয়বাবু
প্রমাদ গণিলেন। কি করিবেন, উপায় নাই! সমূহ বিপদ, নিরুপায়
হইয়া তিনি শেষে চক্ষু বুঁজিয়া কান্ঠ-পুত্লিকার মত দাঁড়াইলেন, আর
জ্যোতিবাবু তাঁহার হাত ধরিয়া বন্দুকের ঘোড়াটি টিপাইলেন। অনেকের
ভয়ই এমনি করিয়া ভাঙ্গিয়াছিল, অনেকেই কিছু কিছু শিথিয়াও ছিল,

# শিঙ্গ-বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠার উদ্যম, "ভারতী" ও "বালক" এবং সারস্বঠ-সন্মিল্লানী

এই সময়ে জ্যোতিবাবুর উত্তোগে আর একটি সভা স্থাপিত হইয়াছিল। এই সভার নাম ছিল, "সঞ্জীবনী-সভা"। ছেলে-বেলাকার সেই Masonic সভার, ইহা একটি দ্বিভীয় সংস্করণ! ঠন্ঠনের একটা পোড়ো বাড়ীতে এই সভা বসিত। এ বাড়ীতে পূর্কে নাকি একটা স্কূল ছিল, জ্যোতিবাবুরা শুনিয়াছিলেন; কিন্তু এ বাড়ীর যে কে মালিক, তাহা তাহারা তথন ত জানিতেনই না, আজ পর্যান্তও জানেন না। সভার অধ্যক্ষ ছিলেন, বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বস্থ। কিশোর রবীক্রনাথও এ সভার সভ্য ছিলেন। পরে নবগোপাল বাবুকেও সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছিল। সভার আস্বাবপত্রের মধ্যে ছিল, ভাঙ্গা ছোট টেবিল একথানি, কয়েকথানি ভাঙ্গা চেয়ার ও আধ্যানা ছোট টানা-পাথা—তারও আবার একদিক ঝুলিয়া পড়িয়াছিল।

জাতীয় হিতকর ও উন্নতিকর সমস্ত কার্যাই এই সভায় অনুষ্ঠিত হইবে, ইহাই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। যেদিন নৃতন কোনও সভা এই সভায় দীক্ষিত হইতেন, সেদিন অধ্যক্ষ মহাশয় লাল পট্টবস্ত্র পরিয়া সভায় আসিতেন। সভার নিয়মাবলী অনেকই ছিল, তাহার মধ্যে প্রধান ছিল, মন্ত্রগুপ্তি; অর্থাৎ এ সভায় যাহা ক্থিত হইবে, যাহা ক্ত হইবে, এবং যাহা শ্রুত হইবে, তাহা অ-সভ্যদের নিকট ক্থনও

আদিরাহ্মসমাজ-পুস্তকাগার হইতে লালরেশমে জড়ান' বেদমন্ত্রের একথানা পুঁথি, এই সভায় আনিয়া রাথা হইয়াছিল। টেবিলের ত্বই পাশে তুইটি মড়ার মাথা থাকিত, তাহার তুইটি চহ্মুকোটরে তুইটি মোমবাতি বসান'ছিল। মড়ার মাথাটি মৃত ভারতের সাঙ্কেতিক চিহ্ন। বাতি, তুইটি জালাইবার অর্থ এই যে, মৃত ভারতের প্রাণসঞ্চার করিতে হইবে ও তাঁহার জ্ঞানচক্ষু কুটাইয়া তুলিতে হইবে। এ ব্যাপারের ইহাই মূল কল্পনা। সভার প্রারম্ভে বেদমন্ত্র গীত হইত— "সংগচ্ছধ্বম্ সংবদধ্বম্"। সকলে সমন্ত্রে এই বেদমন্ত্র গান করার পর, তবে সভার কার্যা—(অর্থাৎ কি না গল্প-গুজব)—আরম্ভ হইত। কার্যাবিবরণী জ্যোতিবাবুর উদ্থাবিত এক গুপু ভাষায় \* লিখিত হইত। এই গুপু ভাষায় "সঞ্জীবনী সভা"কে "হাঞ্পাম্ হাফ্" বলা হইত।

জ্যোতিবাব্ বলিলেন—"ইহার দীক্ষা-অনুষ্ঠানে একটা ভীষণ-গাস্তীর্যা ছিল। দীক্ষাকালে, নবদীক্ষার্থীর সর্ব্যাঙ্গ একটা অজ্ঞাত ভাবাবেশে শিহরিয়া উঠিত।

সঞ্জীবনী সভা কর্তৃক ব্যবহৃত সাক্ষেতিক ভাষার উদ্ধার কৌশল নিম্নে লিখিত হইল :---

আকার স্থানে অকার, অকার স্থানে আকার, ই স্থানে উ, ঈ স্থানে উ, উ স্থানে উ, উ স্থানে উ, উ স্থানে উ, উ স্থানে ও। ক খ গ দ স্থানে যথাক্রমে গ ঘ ক খ, চ হ জ না স্থানে যথাক্রমে জ না চ ছ, ট ঠ ড চ স্থানে যথাক্রমে ড চ ট ঠ, ত থ দ ধ স্থানে যথাক্রমে দ ধ ত থ, প ফ ব ভ স্থানে ম্থা-ক্রমে ব ভ প ফ, ল য স স্থানে হ, হ স্থানে স, র স্থানে ল, ল স্থানে র, ম স্থানে ন, ন স্থানে ম। যথাঃ—

#### জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

"প্রথম প্রথম সভার কাষ পূরা দমেই চলিতে লাগিল। নিত্য নূতন প্রস্তাব গৃহীত হইত, কিন্তু কাষে পরিণত করা পর্যান্ত ধৈর্যা কোনও বিষয়েই বড় কাহারও থাকিত না। যাহার যেরূপ কল্পনা থেলিত, সে সেইরূপই প্রস্তাব করিত। এইরূপ কাল্লনিক স্থাথ এক রকম দিন বেশ কাটিয়া যাইতেছিল।

"একদিন সভায় আমি প্রস্তাব করিলাম যে, ভারতবর্ষে সার্বজাতিক ঐক্য-সাধন করিতে গেলে, একটা সার্বজনিক পোষাক হওয়া আবশ্রুক। এ প্রস্তাবটি সকলে একবাক্যে অনুমোদন করিলে, ভারতের আন্তর্জাতিক ভাবী ঐক্য-বিধায়ী, সার্বভৌম মিলনোপযোগী পোষাকের পরিকল্পনা করার ভার পড়িল আমারই উপর। শেষে স্থির হইল যে, মালকোঁচা মারিয়া কাপড় পরিলে যেমন হয়, ঐরূপ একটা পোষাক ও মাথায় যাহাতে রৌদ্র-বৃষ্টি না লাগে এইরূপ একটা শোলার টুপির উপর পাগড়ী বসাইয়া একটা শিরস্তাণ, বেশ সার্বজনীন পরিচ্ছদর্মপে গৃহীত হইতে পারে। সকলেই সোৎসাহে মহাকলরব করিয়া এবং বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীতে বলিল—'ঠিক ঠিক।' আমার অসাধারণ উদ্ভাবনী শক্তির প্রশংসায় সভা-গৃহে তুমুল কোলাহল উখিত হইল। কেহ বাচনিক তারিফ্ করিল, কেহ মানসিক নীরবে বিমুগ্ধ অন্তরে প্রশংসা করিল, এবং কেহ বা কায়িকভাবে ঘনঘন প্রচণ্ড চপেটাঘাতে আমার পিঠ ঠুকিয়া দিয়া, আমায় অভিনন্দন করিল। তিৎক্ষণাৎ দৰ্জ্জির দোকানে গিয়া, মালকোঁচা-মারা কাপড় শেলাই ও পূর্ব্বোক্তরপ শিরস্তাণ প্রস্তুত করিতে হুকুম দেওয়া হইল। যথাকালে পোষাক প্রস্তুত হইয়া আদিল; কিন্তু এ অভিনব পোষাক পরিয়া প্রথমে পথে বাহির হইবে কে ? আমিই প্রথম সাধক এই পোষাক পরিয়া, আমি কলিকাতা সহর ঘুরিয়া আসিলাম। লোকে এ পোষাকের অন্তর্গূ চূ হিতকর উদ্দেশ্য বুঝিল না কেবল পরিহাস-বিদ্ধাপই করিল, কিন্তু আমি সেদিকে ক্রক্ষেপও করিলাম না।" কবিশুক্ষ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন "দেশের জন্ম অকাতরে প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্ম সার্বজনীন পোষাক পরিয়া, গাড়ী করিয়া কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতে পারে, এমন লোক নিশ্চয়ই বিরল।

"একমাত্র আমি ছাড়া, কেহই এ পোষাক কখনও পরিধান করেন নাই। সভ্যগণ যথন দেখিলেন যে, আন্তর্জাতিক পোষাক দেশের কেহই গ্রহণ করিল না, তখন অগত্যা এ কলনা ছাড়িয়া দিয়া, আমরা দেশে শিল্পবাণিজ্যের কল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার প্রতি বিশেষ ভাবে মনোযোগী হইলাম। সর্বপ্রেথম দিয়াশলাইয়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইল। অনেক আয়াদে এবং বহু অর্থব্যয়ে কয়েক বাঁকা দিয়াশলাই প্রস্তুত হইল বটে, কিন্তু এ পদার্থ সাধারণের পক্ষে ক্রয়সাধ্য বা ব্যবহারের মোটেই উপযোগী হইল না। একেত থরচ থুব বেশী পড়িত, তাহা ব্যতীত দেশে কাঠির অভাব, সেজস্ত যে-সে কাঠের কাঠি ব্যবহৃত হওয়াতে দিয়াশলাই শীঘ্ৰ জলিতও না। এই জন্ম লোকে এই দিয়াশলাই পছন্দ করিত না। যখন পদে পদে এইরূপ অস্ত্রিধা হইতে লাগিল, তথন সভ্যগণ দেখিলেন যে, এ অসাধ্য-সাধনে সময় নষ্ট করা অপেকা, ্দেশের অন্ত কোনও সহজসাধ্য মঙ্গলকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করাই উচিত।

"এই সুযুক্তির ফলে, যভায় এক নৃতন কাপড়ের কল আনানো হুইল। আবার প্রবলভাবে নানাবিধ জল্পনা-কল্পনা সুকু হুইল। হইল মে, ভবিষ্যতে আরও কয়েকথানি তাঁত বসাইতে হইবে, এবং এজন্ম একথানি বাড়ীও প্রস্তুত করিতে হইবে। সভারা চাঁদা দিতেন, তাঁহাদের আয়ের দশমাংশ। এইরূপে যে সামান্ত কিছু টাকা জমিয়াছিল, তাহাতেই এইরূপ এক বিরাট কল্পনা করা হইল। দেখিতে দেখিতে নবপ্রতিষ্ঠিত কাপড়ের কলে একদিন একথানি গামছা প্রস্তুত হইল। ব্রজবাবু সেই গামছাথানি মাথায় বাঁধিয়া উন্মন্তের মত তাওব নৃত্য স্কুক্ক করিয়া দিলেন। সভার সে এক শ্বরণীয় দিন! একে একে প্রায় সকল সভাই শেষে তাঁহার সঙ্গে নৃত্যে যোগ দিলেন। তারপর কল উঠিয়া গেল। এই গামছাথানি ছাড়া, অন্ত আর কিছুই সে কলে প্রস্তুত হয় নাই।

"এই "সঞ্জীবনী-সভা"র সভাগণের মধ্যে জাতিবর্ণনির্কিচারে আহারেরও একটি বিধি ছিল। আমাদের মধ্যে নানা জাতিবর্ণের লোক ছিল। কুলীন ব্রাহ্মণ হইতে শুঁড়ী পর্যান্ত।

"কোন এক ব্রাহ্মণ জমিদার-সভার গঙ্গার ধারের একটি বাগানবাড়ীতে একবার আমাদের একটা প্রীতি-ভোজ হয়। জমিদার
সভাটি একটু নিষ্ঠাবান্ হিন্দু হইলেও, তিনি সভার সভ্যদিগের সঙ্গে
একত্র আহারাদি করিতে একেবারেই কৃষ্ঠিত হইলেন না। বোধ হয়,
তিনি সভার গণ্ডীকে জগন্নাথ-ক্ষেত্রেরই সামিল মনে করিতেন।
খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে খুব এক ঝড় উঠিল। রাজনারায়ণ
বাবু সেই সময় গঙ্গার ঘাটে দাঁড়াইয়া, চিৎকার করিয়া "আজি
উন্মদ পবনে—" বলিয়া রবীক্রনাথের নবরচিত একটি গান আরম্ভ
করিয়া দিলেন। ক্রমে ক্রমে সকল সভাই তাঁহার সঙ্গে বিচিত্র অঞ্জন্পীসহকারে, দারুণ উৎসাহ-ভরে সেই গানে যোগ দিলেন। জলঝড়ের



স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বস্থ



# শিল্প-বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠা

জ্যোতিবাবু বলিলেন,---"রাজনারায়ণবাবু আমাদের চেয়ে বয়সেও ষেমন অনেক বড়, জ্ঞানেও তেমনি অনেক বড় ছিলেন; কিন্তু তাঁহার নির্মাণ হৃদয়, গর্বাশূস্য প্রাণ, এবং স্বদেশের জন্ম ঐকান্তিকতা, তাঁহাকে একেবারে শিশুর মত সরলতার একখানি প্রতিমা করিয়া রাখিয়াছিল। বয়সের এমন পার্থক্য ও এত প্রচুর পাণ্ডিত্য সত্ত্তেও, তাঁহার মনে কখনও বিন্দুমাত্র অভিমান আমি দেখি নাই। রাজনারায়ণবাকু আমার পিতৃদেবের নিকট গিয়া যেমন গভীর জটিল ধর্মতত্ত্বের আলোচনা করিতেন, বড় দাদার সঙ্গে যেমন দর্শনশাস্ত্রের কূট তর্ক করিতেন, আমাদের সঙ্গে তেমনি হাসিমুথে ছেলেমান্থবিও করিতেন। তাঁহার মত এমন অসাধারণ মানুষ, আমি আর দেখি নাই। তাঁহার অনেক হাসির গল পুঁজি ছিল--তিনি ঐরপ এক একটি গল বলিয়া, মুদ্রিত নেত্রে মজাটি কিছুক্ষণ নিজেই উপভোগ ক্ষিয়া—ছই এক সেকেও স্তম্ভিত থাকিয়া, নিজেই উচ্চরবে সকলের আগে হাসিয়া উঠিতেন। সেই খোলা উচ্চহাসির মধ্যে একটি স্থমধুর সরলতা এবং একটা নিরভিমান বিরাট প্রাণের স্পান্দন অমুভূত হইত।

"ঠাহার রচিত 'হিল্পর্যের শ্রেষ্ঠতা' তথনও প্রকাশিত হয় নাই।
আমাদের পূজার দালানে, এখন যেখানে উপাসনা হয় সেইখানে,
একবার একটি সভা হইয়াছিল। আমার পিতা ছিলেন সভাপতি;
রাজনারায়ণবাবু সেই সভায় "হিল্পর্যের শ্রেষ্ঠতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা
দিয়াছিলেন। রেভারেও কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক
গণ্যমান্ত লোক সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। রাজনারায়ণ বাবুর
প্রবন্ধ পঠিত হইলে, রেভারেও কালীচরণ তাহার এক তীব্র প্রতিবাদ
করেন। পিতাঠাকুর মহাশ্য তাহাতে এতই বিরক্ত হইয়াছিলেন

ছিলেন,—তথন তাঁহাকে আবার অনেক বলিয়া কহিয়া, বসাইয়া রাধা হেয়।

"রাজনারায়ণ বাবু যথন "হিন্দ্ধর্মের শ্রেষ্ঠতা" বক্তৃতাটিকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন, তথন আমি নানা ফরাসী গ্রন্থ হইতে তাঁহার মতের পোষক অনেক রচনা উদ্বৃত করিয়া দিয়াছিলাম। উক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্টে যে সমস্ত ফরাসী অংশ উদ্বৃত আছে, সেগুলি আমারই স্কলিত।"

দিবের নহাশয় ভারতীর সম্পাদকতা ছাড়য়া দিবার কিছুদিন পরে, রবীক্রনাথ ছেলেদের জন্ম "বালক" নামে একথানি মাসিকপত্র প্রকাশিত করেন। ইহাতে তথন জ্যোতিবার physiognomy (মুথসামুদ্রিক) ও phrenology (শিরসামুদ্রিক) বিষয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিথিয়াছিলেন। "বালকে" প্রতিকৃতিসহ শিরসামুদ্রিক অনুসারে স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ, বিশ্বমচক্র, বিভাসাগর মহাশয়, রাজনারায়ণবার প্রভৃতি মহাআগণের চরিত্রসমালোচনা বাহির হইয়াছিল। বিশ্বমবার ও রাজনারায়ণবাবুর ছবি জ্যোতিবাবুর স্বহস্তান্ধিত পেন্সিল ক্ষেত্ হইতেই মুদ্রিত হইয়াছিল।

এই সময়ে জ্যোতিবাবু একবার গাজীপুরে গিয়াছিলেন। সেধানে জেলের ডাক্তার Robertson সাহেবের সঙ্গে তাঁহার খুব আলাপ হইয়াছিল। এই রবার্টসন্ সাহেব পরে গিল্গিট্ দেশে গিয়া রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষতির দেখাইয়া নাইট্ (Knight) উপাধি প্রাপ্ত হন। জ্যোতিবাবু তাঁহার মাথা দেখিয়া ও চরিত্রবর্ণনা করিয়া, একথানি কাগজে তাঁহার চরিত্রবিবরণ লিথিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি জ্যোতিবাবুর উপর খুব সম্ভষ্ট হইয়াছিলেন। এইখানে জ্যোতিবাবু সাহেবের অনুমতি



রেভারেও কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (মধ্যবয়সে)

<del>-</del>

ছবি আঁকিয়া মাথা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। গাজীপুরে অবস্থান কালে কবিশ্ব দেবেক্রনাথ সেনের সঙ্গে তাঁহার প্রথম আলাপ হয়।

জ্যোতিবাবুর অনেক বন্ধুবান্ধবও তাঁহাকে দিয়া মাথা দেথাইতেন।
ইহাতে তাঁহাদের মাথা টিপাইবার কাযও অনেকটা হাসিল হইত।
ভার তারকনাথ পালিত মহাশয় কখনও কখনও বলিতেন, "ভাই
জ্যোতি, আমার মাথাটা একবার দেখ'ত।" এইরূপে জ্যোতিবাবুর
দ্বারা অনেক সময়ে তিনি মাথা টিপাইয়া লইতেন।

জ্যোতিবাবু পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের একবার মাথা দেথিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের চরিত্র, বর্ণনার সঙ্গে মিলাইয়া পণ্ডিত মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বভাবের সহিত এই বর্ণনা অনেকটা মেলে বটে। শেষে তিনি জ্যোতিবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "স্থাচ্ছা, ফ্রেনলজিতে তোমার কি. খুব বিশ্বাস ?—ফ্রেনলজির সব কথাই কি ঠিক ?"—জ্যোতিবাবু বলিয়াছিলেন, "আমি ফ্রেনলজিষ্টদের সব কথা বিশ্বাস করিনে,—তবে মোটামুটি কতকটা মেলে—এই মাত্র।"—

"তুমি যে ফ্রেনলজির গোঁড়া ভক্ত নও,এ কথা শুনে ভারি খুসী হলেম।" এই বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাকে অনেক সাধুবাদ করিয়াছিলেন।

জ্যোতিবাবু একবার "ইণ্ডিয়ান মিরারে"র সম্পাদক ৬নরেন্দ্রনাথ সেনের মাথা দেখিয়া, তাঁহার চরিত্র-বিবরণ লিথিয়া দিয়াছিলেন। জ্যোতিবাবু বলিয়াছিলেন, "তাঁহার ক্রোধ হইলে, তিনি জ্ঞানশৃত্য হইয়া পড়েন।" এই কথায় সেনমহাশয় বলিয়াছিলেন, "আপনি বোধ হয় একথা আর কারও কাছে শুনিয়াছেন ?"—কিন্তু যথন শুনিলেন যে, জ্যোতিবাবুর নিকট এ সংবাদ এতদিন একেবারেই অবিদিত ছিল, তাঁহার মাথা দেখিয়াই তিনি একথা বলিতেছেন, তথন নরেন্দ্রবাবু অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন।

"বালক" এক বৎসর মাত্র চলিয়াছিল, তাহার পর "ভারতী"র সঙ্গে মিলিয়া "ভারতী ও বালক" নামে বাহির হয়।

আবার জ্যোতিবার আর একটি সভাস্থাপন করিতে উত্থোগী হইলেন। এবারে আর দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিসাধনের জন্ত নহে, এবার বাঙ্গলা ভাষার উন্নতির জন্ত। সভার নাম হইল "কলিকাতা সারস্বত সন্মিলনী।" সভার মুখ্য উদ্দেশু ছিল তিনটি। প্রথম, বঙ্গণোর অভাবনোচন; দ্বিতীয়, বঙ্গীয় গ্রন্থসমালোচনা করিয়া বঙ্গনাহিত্যের উন্নতিসাধন ও উৎসাহবর্জন; এবং তৃতীয়, বঙ্গসাহিত্যাহ্বরাগীদিগের মধ্যে পরস্পর সোহার্দি-হাপন। এই সভাস্থাপন-কালে তাঁহার রচিত অনুষ্ঠানপত্র ও নিয়মাবলীর কিয়দংশ নিম্নে উদ্ভ করিয়া দিলামঃ—
"বিদ্বজ্জনগণের একত্র সন্মিলনের অনেকগুলি শুভফল আছে:—

- (১) সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিদিগের মধ্যে পরম্পর দেখাশুনা হয়, ও সৌহার্দ জন্মে।
- ্২) পরস্পরের মধ্যে ভাবের ও মতের আদান**প্রদান হও**য়ায়, একদেশদর্শিতা ঘুচিয়া যায় ও উদারতার বৃদ্ধি হয়।
- (৩) এই বিশ্বজ্ঞন-সন্মিলনের উপলক্ষ্যে, আমাদের বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্লে বহুবিধ শুভ কার্যা অনুষ্ঠিত হইতে পারে। যথা—
- ক) বঙ্গভাষায় পাশ্চাত্য সাহিত্য-দর্শনের অনুশীলন করিতে হইলে যে সকল নৃত্ন কথাস্টির প্রয়োজন হয়, তাহা আলোচিত ও নির্দারিত হইতে পারে এবং তৎসঙ্গে বঙ্গভাষায় সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ একথানি অভিধানও সঞ্চলিত হইতে পারে।
  - (থ) বিদেশীয় ভাষার শক্ষমূহ বাঙ্গলা অক্ষরে প্রকাশ করিতে হইলে, নূতন যে সকল অক্রের আব্গুক হয়, তাহা স্ষ্টি করিয়া প্রচলিত করা যাইতে পারে।



কবিবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন M. A. B. L.



- ্গ) বাঙ্গলা গ্রন্থের নিরপেক্ষ ও যথাযোগ্য সমালোচনা করিয়া বঙ্গাহিত্যের উন্নতিসাধন হইতে পারে।
- ্থ) সুনেথকদিগকে সভা হইতে যথোপযুক্ত সন্মান দেওয়া যাইতেপারে।
- (৪) প্রবন্ধ বা পুস্তক রচনা করিয়া অথবা সংবাদপত্র বা সন্দর্ভ-পত্রের সম্পাদকতা করিয়া যাঁহারা বঙ্গদাহিত্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, এবং গাঁহারা বাঙ্গলা ভাষার অনুশীলনে বিশেষ অনুরাগী, তাঁহারাই এই ' সভায় সভা হইতে পারিবেন।
- (৫) বাঙ্গলায় গ্রন্থাদি না লিখিলেও বাঁহাকে সভাগণ সারস্বত সভার যোগ্য বিবেচনা করিবেন, অর্থাৎ বাঁহার দ্বারা সভার উদ্দেশ্য-সাধনে সাহায্য হইতে পারিবে, তাঁহাকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারিবে।
- (৬) সভায় বাঙ্গলা গ্রন্থস্থ বঙ্গভাষায় সমালোচিত হইবে, অথবা ভারতবর্ষণকোন্ত কোন বিষয়ক প্রবন্ধ বা গ্রন্থ, অহা ভাষায় রচিত হইলে সভায় তাহারও সমালোচনা হইতে পারিবে।
- (৭) যে সকল সমালোচ্য গ্রন্থ সভায় উপস্থিত ইইবে, সম্পাদক তাহা সভা-সমক্ষে উপস্থিত করিলে, সভাপতি তাহার সমালোচক স্থির করিয়া দিবেন।
- (৮) যে অধিবেশনে পুস্তকের সমালোচনা পাঠ হইবে—তাহার পরের অধিবেশনে সমালোচনা-লিথিত তর্কবিতর্কের সারাংশ ও সমালোচ্য গ্রন্থানি সম্বন্ধে সভাপতি তাঁহার নিজ মত সংক্ষেপে ব্যক্ত করিবেন।
- (৯) সভার অস্তাস্ত কার্য্যবিবরণের সহিত লিখিত সমালোচনার সংক্ষিপ্রদার ও তর্কবিতর্কের সারাংশ এবং তৎসম্বন্ধে সভাপতির অভিপ্রায়

সভার যে কোনও মত ব্যক্ত হইবে, তাহা সভার মত বলিয়া গৃহীত না হইয়া ব্যক্তিগত মত স্বরূপে গৃহীত হইবে।

(২০) সমালোচনা প্রভৃতি কার্যা না থাকিলে অথবা কার্যা শেষ হইয়াও যথেষ্ঠ অবসর থাকিলে, সভ্যদিগের মধ্যে কেহ সভার নির্দিষ্ট কোন বিষয় সম্বন্ধে পাঠ অথবা মৌথিক বক্তৃতা বা পুস্তকাদি পাঠ করিতে পারিবেন, ও তাহা লইয়া বাদাহ্যবাদ চলিতে পারিবে। সমালোচনা, প্রবন্ধপাঠ ও বক্তৃতাদির কায় না থাকিলে, সঙ্গীতাদি হইতে পারিবে।"

যেমন এই কল্পনা জ্যোতিবাবুর মাথার উদয় হইল, অমনি রবীক্রনাথকে দঙ্গে করিয়া তিনি স্বর্গীয় বিভাসাগর মহাশয়ের নিকট
পরামর্শ লইতে গেলেন। বিভাসাগর মহাশয় বলিলেন,—'তোমরা
বড়মান্থবের ছেলে, কোনও বদ্-থেয়ালি না করিয়া এই সব লইয়া
যদি সময় কাটাও, ত' সে ভাতই। কিন্তু, বাবা, একটা কথা
আমি তোমাদের বলিয়া দিতেছি। বড় বড় হোম্রা-চোম্রা লোকদের
ইহার মধ্যে লইও না—তাহা হইলেই সব মাটি হইয়া যাইবে।'

"আমরা কিন্তু হোম্রা-চোম্রা লোক লইয়াই কায় আরম্ভ করিলাম।

আীবুক্ত রাজেক্রলাল মিত্র মহাশয় হইলেন আমাদের প্রথম সভাপতি।

ভূগোলের ইংরাজী শন্দের পরিভাষা তিনি নিজেই লিখিতে স্থক
করিয়া দিলেন। তুই তিন অধিবেশন পর্যান্ত বেশ কায় চলিয়াছিল—

ক্রিতাহার পরেই, নানা কারণে সভা বন্ধ হইয়া গেল। বিভাসাগর

মহাশয়ের কথা বর্ণে বর্ণে ফলিয়া গেল। বঙ্কিমচক্র প্রভৃতি সকল

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণই এ সভার সভা ছিলেন। বঙ্কিমবার এ সভার

নাম কংলাজীকে "Academy of Bengali Literature" বাথিকে



স্বৰ্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র C. I. E.



# শিকার, নীলের চাষ ও ষ্ঠীমার পরিচালনা

তথন জ্যোতিবাবু মধ্যে মধ্যে পাবনা কুষ্টিয়া অঞ্চলে জমিদারি পরিদর্শনের জন্ম যাইতেন। এবং শিলাইদহের কুঠীতে গিয়া বাস করিতেন। বিষয় কর্মের অবকাশে, প্রায়ই তিনি পাথী শিকার করিয়া আত্মবিনোদন করিতেন। তবে, নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে বাব প্রভৃতি হিংস্স জন্তু দেখা গেলে তাঁহাকে যেন খবর দেওয়া হয়, বলা থাকিত। একদিন শিকারী আসিয়া খবর দিল—নিকটেই একটা জঙ্গলে বাদ আসিয়াছে।. তথন রবীক্রনাথ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। জ্যোতিবাবু শিকারীকে সঙ্গে লইয়া একটা তু-নলী বন্দুকহন্তে পদব্ৰজে সেই জঙ্গলের অভিমুখে যাত্ৰা করিলেন। রবিবাবুও দাদার পিছনে-পিছনে চলিলেন। তাঁহার হাতে কোনও অন্ত ছিল না। জঙ্গলে পৌছিলে, শিকারী বলিল, ঐ বাশঝাড়ের উপর উঠিয়া তাক্ করিলে, স্থবিধা হইতে পারে। জ্যোতিবাবু জুতা খুলিয়া শিকারীর সঙ্গে কঞ্চির উপর দিয়া-দিয়া বন্দুক-হস্তে বাশঝাড়ের মধ্যে উঠিয়া গুলি করিবার জন্ম প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। দৃষ্টাল্লভাহেতু তাঁহার—নাকে চশ্মা। শিকারী ফিদ্ ফিস্ করিয়া যত বাংল "ঐ"—তিনি ততই বলেন—"কৈ ?" অনেকক্ষণ পরে দেখিতে পাইদেন, নীচে বড় বড় ঘাদের ভিতরে একটা জানোয়ারের পিঠের রোঁয়া চিক্চিক্ করিতেছে। তিনি সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া উপযুর্গের ছইটি গুলি ছুঁড়িলেন—গুলি বাঘের পৃষ্ঠদণ্ড ভেদ করিল। বাঘটা একটা বিকট গর্জন করিয়া, সেই স্থানের ঘাস-সমেত কতকটা মাটি কামড়াইয়া ধরাশায়ী হইল। তাহার পর বাঁশে ঝুলাইয়া সেঁই মৃত বাঘটাকে তাঁহাদের লোকজন হাল্লা করিয়া কাছারি বাড়ীতে লইয়া

জ্যোতিবাবু কাছারী-বাড়ীর হাতায় পৌছিয়া আর এক অন্তুক্ত ব্যাপার দেখিলেন। তাঁহার লোকেরা বন হইতে একটা প্রকাও অজগর সাপ ধরিয়া আনিয়াছে। তাহার মাথায় লাঠি মারায় মাথাটা একবারে থেঁৎলিয়া গিয়াছিল। সে একটা গোটা শেয়াল গিলিয়াছিল। লাঠির আঘাতে অজগর সেই শেয়ালটা উগ্রাইয়া ফেলিয়াছে। সেই অর্দ্ধপচিত শেয়ালের হুর্গন্ধে দেখানে তিষ্ঠানো ভার। জ্যোতিবাবু কলি-কাতায় ফিরিবার সময় সেই চিতাবাঘের স-মুগু চর্মা ও পিঞ্জরাবদ্ধ সেই জীবস্ত অজগর—এই ছুই ভীষণ হিংস্ৰ জীবের হতাবশেষ ও জীবস্ত नम्ना — শিকারের বিজয়নিদর্শনস্বরূপ সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। জোড়াসাঁকো বাটীতে কিছুদিন রাথিয়া, অজগরকে কলিকাতার পশুশালায় উপহার পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পশুশালার কর্তৃপক্ষগণ একটা ক্ষুদ্র মন্দিরাকার লোহ-তারের পিঞ্জরে এই অজগরটিকে স্যত্নে রাথিয়া সেই মন্দিরের গায়ে উপহার-দাতার নাম. লিথিয়া রাথিয়াছিলেন। স্পটি এ উন্থানে অনেকদিন যবিৎ ছিল। মধ্যে মধ্যে জ্যোতিবাবু তাঁহার অজগরকে দেখিতে যাইতেন। তাহার পর, একবার গিয়া দেখেন সে পিঞ্জরও নাই—দে অজগরও নাই। শুনিলেন, সেটি মরিয়া গিয়াছে।

আর একবার জ্যোতিবাব্ হাতীর উপর চড়িয়া বাঘ শিকার করিতে গিয়াছিলেন। এই তাঁহার প্রথম হাতীর উপরে চড়িয়া বাঘ-শিকারে বাওয়া। একটা ঘন-নিবিষ্ট হুর্ভেজ বাঁশ-বনের ভিতর বাঘটা আছে, শুনিলেন। হাতী বড় বড় বাঁশঝাড় মড়্মড়্ শক্ষে পদদলিত করিয়া। সেই হুর্ভেজ বাঁশ-বনের মধ্য দিয়া একটা পথ করিয়া চলিতে লাগিল। ষাইতে ঘাইতে হঠাৎ হাতীটি ফোঁস করিয়া নিশাস ছাডিয়া একটা

অতিক্রম করিয়া মাঠের দিকে দৌড়িয়া পলায়ন করিল। জ্যোতিবার্ হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

্র এই প্রদক্ষে তিনি আর একটা ঘটনার কথা বলিলেন। তাঁহাদের **জমিদারীর হাতীটি শিকারী ছিল না। হাতীতে চড়িয়া শিকার করিতে**. হইলে, অন্ত জমিদারের নিকট হইতে শিকারী হাতী ধার করিতে হইত। তিনি তাহাদের হাতীটিকে শিক্ষা দিয়া শিকারী করিয়া তুলিবেন, **শৃষ্কর করিলেন। প্রথমে তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে বন্দুকের আওয়াজ করিয়া, তাহাকে** বন্দুকের আওয়াজে অভ্যস্ত করিতে হইবে। এই মনে করিয়া, তিনি একদিন হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বন্দুকের আওয়াজ করিলেন। হস্তিবরের শিকারশিকার এই পাঠ। কিন্তু হস্তী তাহার নিজ হিত বুঝিল না—শিক্ষার মাহাত্ম্য বুঝিল না—দে খোর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এমন গা-দোলা দিতে লাগিল থে, জ্যোতিবাবুর সমুদ্রপীড়ার মত পীড়া উপস্থিত হইল। তাহা ছাড়া লম্প ঝম্প দৌড় ছুট প্রভৃতি ব্যায়ামসাধ্য কার্য্যে অনন্তমনা হই গ্লাএমনি মনোনিবেশ করিল যে, তাহার তাদৃশ অদ্ভুত ব্যবহারে শুভানুধ্যায়ীর প্রাণ পর্যান্ত সংশার হইয়া উঠিল। কপাল দিয়া দর্ দর্ করিয়া ঘাম ছুটিতে শাগিল। জ্যোতিবাবু বলিলেনঃ—

"মান্তৎ অস্কুশ প্রহার করিয়া "বয়েঠ" 'বয়েঠ" করিয়া বদাইবার কত চেষ্টা করিল, কিন্তু হাতী কিছুতেই দে আদেশ পালন করিল না। আমার আহারের সময় উত্তীর্ণ ইইয়া গোল—অপরাত্ন হইল—তবু মান্তৎ হাতীকে বদাইতে পারে না। আমি ত হাতীর উপর আর তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিতেছি না;—ভয়ে এবং ক্ষ্ণিপাদায় অর্দ্ধমূর্ত্তিত অবস্থার আমি একেবারে জ্ঞানশৃত্য। কি করি, শেষে যাহা থাকে কপালে, নিশেষ্ট ইইয়া হকীপষ্ঠে মতারে অপেক্ষা শামল প্রকীকে এমন কি হস্তীপদনিষ্পেষণেও, মৃত্যু বাঞ্নীয় বলিয়া তাহার লেজ ধরিয়া সর্ সর্ করিয়া ঝুলিয়া পড়িলাম এবং ভূমিতে চরণস্পর্শ হইবামাত্রই প্রাণরক্ষার্থে সবেগে দৌড় দিলাম। মূর্য হস্তীকে শিথাইতে গিয়া, আমিও এমনি হস্তীমূর্য বনিয়া গিয়াছিলাম।"

ইহার পর জ্যোতিবাবু হাটথোলায় এক পাটের আড়ং খুলিয়াছিলেন।
ইহার অংশীদার ছিলেন, জ্যোতিবাবুর ভগিনীপতি স্বর্গীয় জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয়। ছইজনে প্রতিদিন সকালে হাটথোলায় গিয়া
আফিস করিতেন; কিন্তু পাটের বাজার খারাপ হইয়া যাওয়ায়
এ কার্য্য বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। অল্লদিনেই এ ব্যবসায়ে বেশ
কিছু লাভও হইয়াছিল। এই টাকা লইয়াই ইহার পর জ্যোতিবাবু
শিলাইদহে নীলের চায আরম্ভ করিয়া দিলেন।

পূর্ব্বে শিলাইনহে এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলিতে নীলের চাষ উপলক্ষ্যে অনেকগুলি নীলকর সাহেব বাস করিত। এখানে যে নীলকুসীটি ছিল, সেটি শেষে ঠাকুরজমিদারদের কাছারীগৃহে পরিণত হয়। সেই নীলকুসী-সংলগ্ন কয়েকথানি ভাঙ্গাচুরা হাউজ (vat) খালি পড়িয়াছিল। জ্যোতিবাবু সেইগুলিকেই মেরামং করাইয়া কার্যোপ্যোগী করিয়া তুলিয়া, কার্যারম্ভ করিলেন। এই হাউজে জল আনাইতে পদ্মা হইতে একটি থাল কাটান' হইল।

জ্যোতিবাব বলিলেন, "তথন বুঝিয়াছিলাম চাষার ভাবনা কত। কথন'জল এবং কথন' রোদ্রের জন্ম যে কি আকুলভাবে আমি প্রতীক্ষা করিতাম, তাহা বর্ণনাতীত,—কিন্তু এটা কবির দৃষ্টিতে দেখা নয়। তথন ঈন্সিত সময়ে মেঘ আসিলে মনে হইত, একজন যেন প্রাণের বন্ধু আসিয়াছে; বন্ধুকে দেখার মতই আনন্দ পাইতাম।



শ্রীযুক্ত বিজয়চক্র মজুমদার B. L.

[ ১০ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত।



বংগরেই আমার নীলের চাষে খুব উরতি হইল। কিন্তু হঠাৎ নীলের বাজার পড়িয়া গেল। শুনা গেল, জার্মানেরা রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা এক রকম ক্রন্তিম নীল প্রস্তুত করিতেছে, তাহাতেই আসল নীলের বাজার একেবারে থারাপ হইয়া গেল। আমিও কার্য উঠাইয়া দিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। যাহাই হউক, নীলে আমি বেশ লাভ করিয়াছিলাম। এখন এই টাকা লইয়া আমি করিব ?—এই চিন্তা তখন আমার মনে খুব প্রবল হইয়া উঠিল।

"এই সময় একদিন হঠাৎ Exchange Gazette-এ দেখিলাম, একটা জাহাজের খোল নীলাম হইবে। ভালই হইল, এই খোলটা কিনিয়া একখানা জাহাজ তৈরি' করাইয়া জাহাজ চালান যাইবে, স্থির করিলাম।

"এই সময়ে আবার, কলিকাতা হইতে খুলনা পর্যান্ত রেলও হইবে, কথা ছিল। তাহা হইলেই খুলনা হইতে বরিশাল পর্যান্ত বেশ জাহাজ চালান' যাইতে পারে। খোল কেনার পক্ষে এ একটা বেশ স্থান্তিও হইল। তৎক্ষণাৎ,—দৌভাগ্য কি হুর্ভাগ্যক্রমে ঠিক বলিতে পারি না—খোলটি যাহাতে হাতছাড়া না হইয়া যায়, এই উদ্দেশ্যে তাড়াভাড়ি রয়্যাল এক্স্চেঞ্জের দিকে ছুটিলাম।

"সেখানে ধুব ভিড়। বিস্তর ক্রেতা। মাল নীলামে উঠিয়াছে, সকলেই ডাকিতেছে, আমিও ডাকিতে হ্রুক্ত করিলাম। দাম হু হু করিয়া বাড়িতে লাগিল। ক্রমে সাত হাজারে শেষ নিষ্পত্তি হইল। আমিই সর্ব্বোচ্চ ডাকে কিনিলাম। কিনিবার পর অনেকে আমাকে সাতহাজারের উপর আরও কিছু দিয়া এই থোলটি লইতে চাহিয়াছিল,কিন্তু

এই হইল যে, বাঙ্গলায় বাঙ্গালী কর্ত্ব আমিই সর্বপ্রথম "জাহাজ-চালান" প্রবর্ত্তন করিব, এই গর্কা। দিতীয়তঃ, সকলেই যখন এ থোলটি কিনিতে উদ্প্রীব তথন নিশ্চয়ই এটি সস্তা হইয়াছে, ক্রয় বিক্রয়ের দিক দিয়া একথাটিও তথন থতাইয়া দেখিলাম। অতএব পুনর্বিক্রয়ে ক্ষতি। কথাটা ঠিক! তখন লোকে যদি বলিত "না এটা ঠকা' হয়েছে" তাহা হইলে আমি যে কি করিতাম, তাহা এখন বলা কঠিন। সকলের লুক্ক দৃষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া, প্রকাশ্ত নীলামে সর্ক্রোচ্চ দরে আমি যে জাহাজের খোল কিনিলাম, ইহাতে আর কোনও লাভ হউক বা না হউক—এই কেনার উত্তেজনাই, সে মুহুর্ত্তে একটা মহৎ গর্কা! যাহাই হউক, জাহাজের খোল কিনিয়া সগর্ক্বে বাটা ফিরিলাম, যেন কি একটা রাজ্যই জয় করিয়া আনিলাম!

"বৃশ্বী (Bushby) গবর্ণমেন্টের জাহাজসমূহের একজন ইঞ্জিনিয়ার, তাঁহাকে বোলটাকা ফী দিয়া এই থোলটি দেখান হইল, তিনি বলিলেন, "It will make a splendid Steamer" (ইহাতে অতি স্থলর একথানি সীমার তৈরি হইবে)। আর কি! আমি অমনি হাওড়ায় বড় বড় সব জাহাজের কারথানায় ঘুরিতে লাগিলায়, কে আমার এই জাহাজথানি প্রস্তুত করিয়া দিবে! কিন্তু তাহাদের হাতে এত বেশী কাষ ছিল যে, বড় বড় কোম্পানির মধ্যে কেহই এ কাষ লইতে স্বীকৃত হইল না। শেষে Kelso Stewart কোম্পানি এই জাহাজনির্মাণের ভার লইল।—সেই থোলে যে প্রথম জাহাজ প্রস্তুত হইল, তাহার নাম রাথিলাম "সরোজিনী"। জাহাজথানি খুব শীঘ্রই দিবার কথা ছিল, কিন্তু Kelso কোম্পানি তাহা পারিল না। তন্ত্যতীত জাহাজ বড় হইল বটে, কিন্তু তেমন মজবৃত হইল না। সে যেন এক

### শিকার ও প্রীমার-পরিচালনা

খারাপ, পর্য বয়্লার খারাপ, এই রক্ম প্রত্যহই একটা-না-একটা গোলমাল ঘটতেই লাগিল। আর সেই সব মেরামত করাইতে অজস্র অর্থবার হয়, কাষও বন্ধ রহিয়া যায়। দেশীয় চালক যাহারা ছিল, তাহার। কল-কব্জার বিষয় ভাল বুঝিত না। সামাগ্র একটু কিছু হইলেই জাহাজ অমনি বন্ধ। আমি বিব্ৰত হইয়া একজন উপযুক্ত লোক খোঁজ করিতে লাগিলাম। জাহাজের কলকজা বিষয়ে অভিজ্ঞ স্থদক্ষ মনের-মত একজন করাসীকে পাওয়াও গেল, তাহাকেই নিযুক্ত করিলাম। সে-ই জাহাজের Commander ছইল। ভাহার উপরেই জাহাজের সমস্ত ভার ছাড়িয়া দিলাম। কল থারাপ হইলেই সে অমনি আস্থিন গুটাইয়া যেরূপ অক্লান্তভাবে কায় করিত, সেরূপ কায় দশ জন থালাসীতেও করিতে পারিত না। কিন্তু তাহার একটি মস্ত দোষ ছিল। মাসের মধ্যে একবার করিয়া সে মাতাল হইত। তথন সে উদারতার পরাকাঠা প্রদর্শন করিয়া খালাসীদিগকে বক্সিশ দিত, ধন্ববাৎ ক্রিত, জাহাজের সাবানাদি জলে ছু'ড়িয়া ফেলিয়া দিয়া। অনেক অপচয় করিত। কিন্তু হুই একদিন পরে, নেশা কাটিয়া গেলেই আবার সে ষে-ভাল-মানুষ সেই ভালমানুষ—যারপরনাই বাধ্য। যাহাই হউক, এই ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া আমার যেমন অনেক থরচ বাঁচিয়া গেল, তেমনি অভিজ্ঞ কর্মচারীর ভত্তাবধানে কায়কর্মও বেশ স্থচারুরূপে চলিতে লাগিল চ

"আমি এ লাইনে কায আরম্ভ করিবার খুব অল্পদিন পূর্বে বিলাতই, হইতে Flotilla Company নামে এক কোম্পানি আসিয়া কার্য্য হুরু করিয়া দিয়াছিল। আমি যখন সর্ব্ধপ্রথম কার্য্য আরম্ভ করিব ছির করিয়াছিলাম, তখন যদি পারিতাম তাহা হইলে আমার অনেক হুবিধা হইতে পারিত। কিন্তু প্রথম জাহাজ "স্রোজিনী" তৈরি পূর্বেই ফ্রোটলাকোম্পানি কাষ ফাঁদিয়া বসিয়াছিল। আমার জাহাজ যদি ঠিক সময়ে তৈরি হইত, তাহা হইলে আমি ইহার অনেক আগেই কার্যা চালাইতে পারিতাম; তাহা হইলে হয়ত এ কোম্পানি এদিকে না-ও আদিতে পারিত। কিন্তু তাহা হয় নাই। এখন আমরা ছই পক্ষই এই একই লাইনে ষ্টামার চালাইতে লাগিলাম। কাষেই উভন্ন দলে খুব প্রতিযোগিতাও আরম্ভ হইল। এক-থানি মাত্র ষ্টামার লইয়া কার্যো অস্কবিধা হওয়ায় আমি আরও চারধানি জাহাজ ক্রমে ক্রমে ক্রয় করিলাম। এ জাহাজগুলির নাম ছিল "বঙ্গলক্ষা" "স্বদেশী" ভারত" এবং লের্ড রিপন"। তখন এই পাঁচথানি জাহাজ খুল্না হইতে বরিশাল পর্যান্ত যাত্রী লইয়া গমনাগমন করিত এবং সময় সময় মাল লইয়া কলিকাতাও আসিত।

"এ সময় আমি জাহাজেই বাস করিতাম। বাঙ্গালীর জাহাজচালনায় তথন বরিশালের ছাত্রসমাজ এবং নব্যক্লের মধ্যে একটা
প্রবল উত্তেজনার স্ষষ্টি হইয়াছিল। তখনকার লিখিত আমার এক
খানি পুরাতন পত্র হইতে তাহার কিছু বর্ণনা তুমি পাইতে পারিবে।"
পত্রখানির প্রতিলিপি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

"আমাদের উভয়ের মধ্যে খুব প্রতিদ্বন্তি।। ফ্লোটলাকোম্পানির অনেক থরচ পত্র—লোক জনের ব্যয়, কিন্তু তারা প্রায়ই যাত্রী পায় না। অধিকাংশ যাত্রীই আমাদের জাহাজে যায়। তাদের বিস্তর ক্ষতি হচ্চে, তবু তারা নিয়মিতভাবে দমানে জাহাজ চালাচ্চে, যত্নের একটু ক্রটি বা শৈথিলা নাই। আর তারা প্রকাশভাবে বলে—বাঙ্গালীর অধ্যবদায় নাই। তাহারা আমাদের সহিত প্রতিদ্বন্তি। করে কতদিন জাহাজ চালাতে পারবে। এখানে আমাদের ক্রামাদের ক্রামাদ্র ব্যামাদের হামাদের ক্রামাদের ক্রামাদের ক্রামাদের ক্রামাদ্র ব্যামাদের স্বামাদ্র ব্যামাদের ক্রামাদ্র ব্যামাদ্র ব্যামাদ্

ছাত্রদের অপরিসীম উৎসাহ ও যত্ন। এমন উৎসাহ আমি কথনও দেখিনি! তাদের ভাব দেখে চমৎকৃত হতে হয়। প্রত্যহ খুব ভোরে আমাদের জাহাজ এথান থেকে যাত্রী নিয়ে খুলনায় যায়। ফ্রোটিলা কোম্পানির জাহাজও সেই সময় যায়। পাছে আমাদের জাহাজে লোক না গিয়ে প্রতিপক্ষের জাহাজে যায়, এইজন্ম কতকগুলি ভদ্রলোক ও ফুলের ছাত্র রাত্রি ১টার সময় উঠে দলবদ্ধ হয়ে উৎসাহের সহিত জাহাজের ঘাটে প্রতাহ উপস্থিত হন ও যদি কোন' যাত্রী প্রতিপক্ষের জাহাজে যেতে চায়, তাহাকে অনেক প্রকারে বৃঝিয়ে এমন কি পায়ে পর্য্যন্ত ধরে' ফিরিয়ে আনেন। যেখানে জালি বোটে করে প্রতিপক্ষের জাহাজে লোক উঠ্ছে, সেথান পর্যান্ত গিয়ে তাদের এইরূপ বুঝাতে থাকেনঃ "আমাদের কথাটি একবার শুনুন্ তারপর যে-জাহাজে ইচ্ছা হয় যাবেন। আপনারা বাঙ্গালী, •বাঙ্গালীর জাহাজ থাক্তে কেন আপনারা ইংরাজদিগের জাহাজে যাবেন ? দেশের টাকা দেশে থাকে এটা কি প্রার্থনীয় নয় ্ প্রতিপক্ষের জাহাজে স্বদেশীয়দিগের প্রতি কুব্যবহার করা হ'ত, অপমান করা হ'ত--আমাদের নিমন্ত্রণেই, আমাদের আহ্বানেই, ঠাকুর বাবুরা তাই এথানে জাহাজ এনেছেন—তথন কি আপনাদের ও জাহাজে যাওয়া উচিত ?" "হাঁ বটে, যা বল্লে তার উত্তর নাই, চল ঐ জাহাজেই যাওয়া যাকু।" এই বলে যাত্রীরা আবার আমাদের জাহাজে অনেকে ফিরে আসেন। একটি বার বৎসর বয়স্ক বালক, ঘাটে দেদিন বক্তৃতা দিয়াছিলঃ—"হে ভাই সকল, তোমরা আপনার জাহাজ থাক্তে প:রর জাহাজে যাইবা না। উহাদের ঐ যে জাহাজ দেখিতেছ—উহার যেরূপ গঠন তাহাতে একটু বেশী বাতাস উঠিলেই দোহলামান হইয়া জলগর্ভে নিমগ্ন হইবে। তাহার সাকী

গিয়াছে, এবং সে বার্তাসে দোহল্যমান হইতেছে। যদি তোমরা প্রাণ বাঁচাইতে চাওঁত'ভাই-সকল ঐ জাহাজে যাইবা না।"—এই কথা শুনে নীচশ্রেণী লোকদের ভয় হ'ল—আর প্রতিপক্ষের জাহাজে তারা গেল না। ঝড় হোক—বৃষ্টি হোক্—রোদ্র হোক্—যে কোন' বাধা হোক, কিছুই না মেনে তাঁহার। জাহাজের সিটি (বাঁশীর ডাক) ভন্বামাত্র দৌড়ে ঘাটে এসে উপস্থিত হন্। তাঁহারা বলেন, আমা-দের জাহাজের সিটি তাঁহাদের এমন মিষ্টি লাগে ও তা শুন্তে পেলে তাঁদের এমন আহলাদ হয় যে তাহা বল্বার নয়। বন্ধুদের স্থারিচিত গলার স্বর দূর হতে গুন্লে যেমন বুঝা যায় কে-আস্চে, তেমনি সিটি শুন্লেই কোন্ জাহাজ আদ্চে তাঁরা বুঝতে পারেন। ঐ আজ "ভারত" আসচে, ঐ "লর্ড রিপন" আসচে, ঐ "বঙ্গলক্ষী" আস্চে, ঐ "কদেশী" আস্চে, ঐ "সরোজিনী" আস্চে—এই বলে সকলে উৎসাহের সহিত হাস্তমুখে দলবদ্ধ হয়ে ঘাটে এসে উপস্থিত হন। সেদিন একজন বল্ছিলেন, "যেমন বৃন্দাবনে শ্রীক্বফের বংশীধ্বনিতে হাদয় আক্সষ্ট হত, সেইরপ তাঁদেরও হৃদয় আরুষ্ট হয়।" আবার প্রতিপক্ষের জাহাজের নাম পর্যান্ত তাঁরা সইতে পারেন না—তার সিটি তাঁহাদের কাণে অত্যস্ত কর্কশ লাগে। প্রতিপক্ষের জাহাজ যদি কোন দিন যাত্রী পায় — সেদিন তাঁদের আর আপ্সোদের সীমা থাকে না।

"সেদিন আমাকে অভ্যর্থনা কর্বার জন্ম এখানে যে একটি বৃহৎ সভা হয়েছিল, তাতে একটি বক্তা আমার দ্বীমারের উল্লেখ কর্তে কর্তে হঠাৎ আপনাকে সম্বরণ করে বল্লেন—তাঁর দ্বীমার ভ্লক্রমে বলেছি— ইহা ত' আমাদেরই দ্বীমার।" এ কথাটি আমার বড়ই ভাল লেগে-ছিল। সেদিন সে সভায় অনেক লোক একত্র হয়েছিলেন—একটি



ভাই প্রতাপচক্র মজুমদার

[ ৫১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত।



জনীদার, দোকান্দার, মহাজন অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। এথানকার প্রধান জনীদার শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রার সভাপতির আসন গ্রহণ করে-ছিলেন। অনেকগুলি স্থবক্তাও ছিলেন। সেদিন ছাত্রদের আহলাদ ও উৎসাহের সীমা ছিল না। তারা আপনারাই সভার বিজ্ঞাপন ঘরে ঘরে গিয়ে বন্টন করেছিল, গাছের পাতা দিয়া ঘরটি স্থানর সাজিয়েছিল। তাদের উৎসাহ দেখ্লে নিরাশ প্রোণেও আশার সঞ্চার হয়, নিরুত্বম হারমেও উন্তমের ভাব আসে।

"দেদিন এথানে জাতীয় সংকীর্ত্তন হয়েছিল। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদিশি গরীয়নী" অন্ধিত নিশান হাতে নিয়ে, খোল-কর্ত্তাল বাজাতে বাজাতে বাহু তুলে, উৎসাহের সহিত গান কর্তে কর্তে সংকীর্ত্তনের দল"—"বাব্র বাড়ী থেকে বৈকালে বেরুলেন্ —যেতে যেতে রাস্তায় লোকের ভিড় বাড়তে লাগল—তারপর বাজারে পৌছিলে লোকারণা হয়ে উঠ্ল। প্রথমে লোকেরা মনে করেছিল, বৃষি কোনও ধর্মসম্প্রদায়ের সংকীর্ত্তন, তাই অ—বাবু একটা টুলের উপর দাঁড়িয়ে এ কীর্ত্তনের উদ্দেশ্য অন্নকথায় ও সহজ ভাষায় বেশ বৃষিয়ে দিলেন—তাতে লোকেরা বেশ বৃষ্তে পার্লে ও উৎসাহের সঙ্গে সংকীর্ত্তনে স্বাই যোগ দিলে।

"নগর-সংকীর্ত্তনে যে কি মাতান' ভাব, আমি সেদিন বেশ বুঝতে পার্লেম্। এইরূপ জাতীয় সংকীর্ত্তন যদি নগরে নগরে প্রামে গ্রামে গাওয়া হয়, তা হলে বড়ই উপকার হয়। সাধারণের মধ্যে জাতীয় ভাব-প্রচারের ভাল উপায় এর চেয়ে আর কিছুই নেই। যে গানটা গাওয়া হয়েছিল, সেটা নিমে লিখে দিলাম। এই গানটার লোকেরা যে কি-বক্ষ মেতে উঠেছিল সূর না জনলে শুধ কথায় তা বোঝা যাবে

কে কোথায় আছিস্ ভাই আয়ারে সকলে গাই
প্রাণের সঙ্গীত আজি কাপায়ে গগন।
বৈধে আজি প্রাণে প্রাণে
সবে মিলে গাই গীত মৃত-সঞ্জীবন।

(একতালা )

প্রভাই ) দেখ, সব ঘূমিয়ে অচেতন হয়ে

দেশের দশা একবার করে না স্মরণ।
(একবার চায় না রে কেউ নয়ন মিলে )
(একি রে কাল-নিদ্রা এল )
(মোরা ) সবারে জাগাব, হুর্দশা ঘূচাব
নিদ্রাগত প্রাণে আনিব চেতন।
(এ ঘোর হুঃখনিশি অবসানে )
(মহারাণীর স্থশাসনে )
(ও ভাই ) ভিন্ন ভিন্ন জাতি, মিলে দিবা রাতি,
ভাই ভাই হয়ে করিব সাধন,
(মিলে প্রেমস্ত্রে প্রাণে প্রাণে)
দেখবে দেশে দেশে, এ ভারতে মিশে,

কত জাতির হল, প্রেমেতে মিলন। ( ওরে এমন শোভা দেখবে কোথা।

(রূপক)

আহা, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বৰ্গাদপি গ্ৰীয়সী'

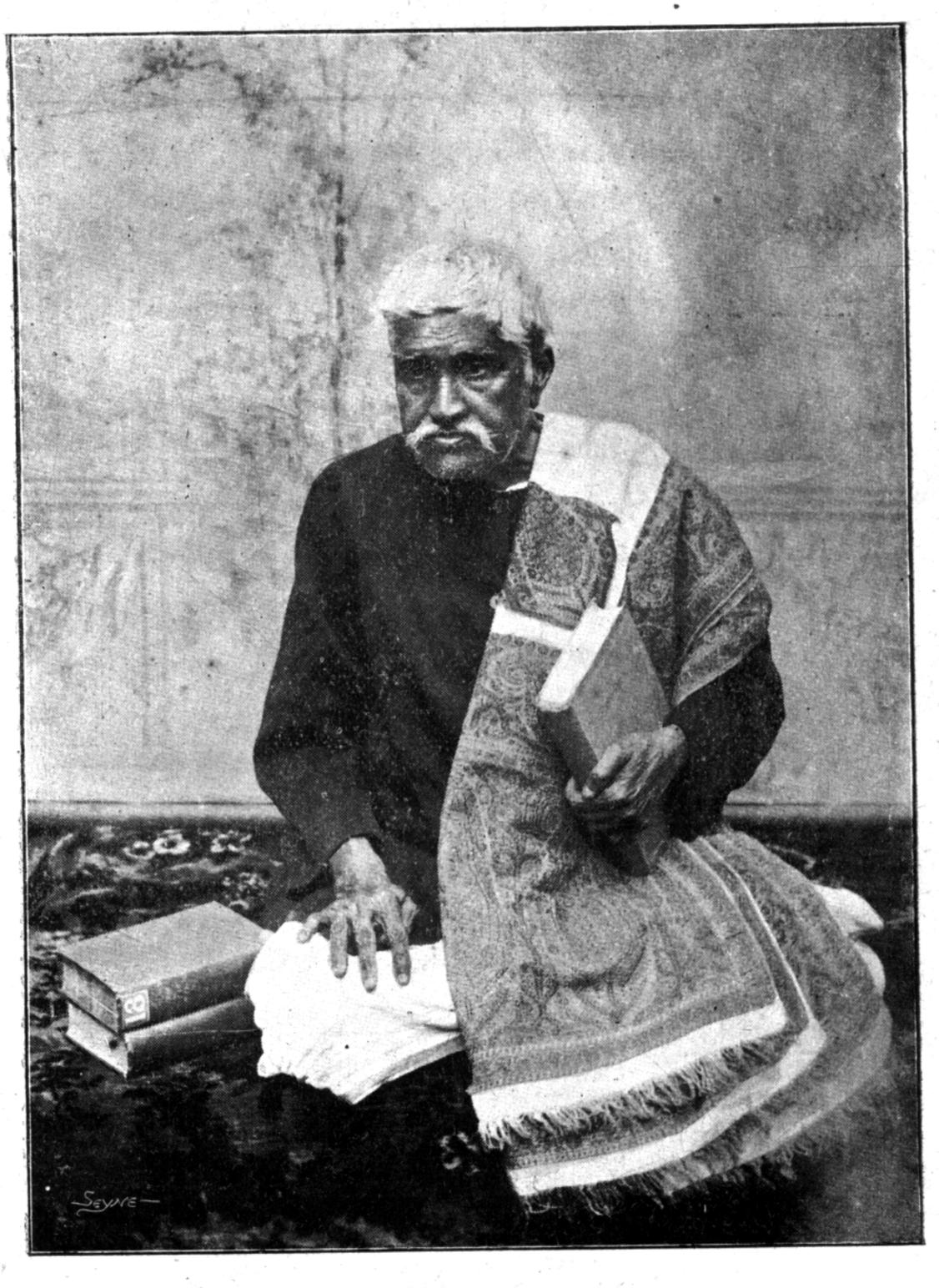

স্বৰ্গীয় মনোমোহন বস্থ

ि ५५% अर्थना मिलिशिक ।



## শিকার ও স্থীমার-পরিচালনা

(মনোহর সই—একতালা)

শত্রু মিত্র মিলে ঘরের বিবাদ ভুলে গলাগলি হ'য়ে গাই রে

(আজি) দেশের কাষে মোরা হয়ে মাতোয়ারা স্বার্থের কথা ভূলে যাই রে (দেশের প্রেমে মন্ত হ'য়ে)

(মায়ের চরণ সেবায়)

(করি) হয়ে একমন মায়েরই কীর্ত্তন

(মোরা) পঁচিশ কোটী প্রাণী ভাই রে। বিংশতি জ্বাতিতে বিংশতি ভাষাতে

মেদিনী কাঁপায়ে গাই রে।

(জয় ভারতজননী বলে')

(সমস্বরে সবে)

#### (রূপক)

নব উন্তম দেখিয়ে সবে চমকিত হয়ে ক'বে বুঝি ভারত হবে আবার জগত-ভূষণ।

#### (ঝুলন)

(ওরে) চারিদিকে সবাই জেগে, তোরাই রলি'

—শুধু তোরাই খুমে রলি' শুধু তোরাই ঘুমে রলি'।

নবীন আলোয় ভাস্ছে ধরা দেখ্রে নয়ন মেলি।

(চেয়ে দেখ্রেও ভাই)

(জেগে আয় আয় রে ভাই)

( ওরে এমন দিন আর পাবিনা রে )

হায় রে যুমের ঘোরে বুঝলিনা রে কি ছিলি কি হলি।

( একবার ভেবে দেখ্রে ও ভাই )

ছি ছি এতকাল ঘুমিয়ে আছিদ্ তবু না জাগিলি।

(একি হল রে ভাই)

হায় রে জেগেও বুঝি জাগ্লিনা রে কেন এমন হলি।

( একবার উঠ উঠ সবে )

এস মহানিদ্রা ভেঙ্গে করি কোলাকুলি।

(জয় ভারত বল রে ভাই)

এস দলাদলির বাঁধন খুলি বাঁধি গলাগলি।

(ভারত মাতার নিশান তুলি)

( আর দৈরি করিদ্নারে)

( একবার আয় আয় রে সবে )

( কপক )

সবে একপ্রাণ হয়ে, ভগবানের নামটি লয়ে, দেশের মঙ্গল সাধনে, কর প্রাণপণ।" (পত্র-শেষ)

"এইরপে আমার কাষ বেশ দিন দিন লাভজনক হইয়া উন্নতির পথে চলিতে লাগিল। আমার এই বাবসাকে যেন সমস্ত জাতির উদ্যম ভাবিয়া বরিশালবাসীগণ নিয়তই ইহার দীর্ঘজীবন কামনা করিতেন। আমাকে লইয়া সভা, সমিতি, কীর্ত্তন, বক্তৃতা প্রভৃতি ব্যাপার প্রায় প্রকৃতি লাগিয়া থাকিতে। আমিও বেশ মনের স্থাধ বাস কবিতে-

"ইংরাজের ব্যবসায়ে ব্যাঘাত লাগিয়াছে, আর কি তাহারা চুপ করিয়া থাকিতে পারে? ব্যবসায়ী সাহেবেরা আমার বংপরোনান্তি বিপক্ষতাচরণ করিতে লাগিল। তাহারা যথন দেখিল যে যাত্রী আর হয় না,
তথন তাহারা ভাড়া কমাইতে আরম্ভ করিল,আমিও কমাইলাম। এইরূপে
ক্ষতিস্বীকার করিয়াও আমি প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইলাম। লাভ
আগে যেমন হইতেছিল তেমন আর এখন হয় না—তব্ও আমি
দমিলাম না।

"এই সময় খুল্না হইতে মাল বোঝাই লইয়া "স্বদেশী" কলিকাতা আসিতেছিল। সারা পথ বেশ নির্কিন্তে কাটিয়া গেল—আলোকমালা সমুদ্রাসিত কলিকাতা বন্দরেও প্রবেশ করিল। কিন্তু শেষে হাওড়ার পুলের নীচে দিয়া যাইবার সময় একখানা জেটিতে না-কিসে ধান্ধা লাগিয়া স্থানি নিমেষমধ্যে গঙ্গাগর্ভে নিমগ্ন হইল। এক জাহাজ মালের এক কণাও উঠিল না।

"এই চুর্ঘটনায় আমি একেবারে নিরুগ্তম ও হতাশ হইয়া পড়িলাম।
এতদিন তবৃও একটা আশা ছিল—আবার জোয়ার আসিবে। কিন্তু এইবার সে আশাটুকুও একেবারে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। কাষ উঠাইয়া
দিতেই আমি কৃতসঙ্কল্ল হইয়া উঠিলাম। একেত' প্রতিযোগিতার জন্য
কিছু দিন ইইতেই আমি ক্ষতিস্থীকার করিতেছিলাম, যদি কোনও রূপে
টিকিয়া য়য়—এই ভরসায়; কিন্তু এবার এই ছর্ঘটনার জন্য এক ক্ষতিপুরুণ ব্যাপারেই আমি অত্যন্ত জের্বার্ হইয়া পড়িলাম, কিন্তু তব্ও নিজে
হইতে উঠাই কিরুপে? কাষ বন্ধ করিব মনে মনে এই মংলব ছিল,
কিন্তু এ ব্যাপার ঘূণাক্ষরেও আমি কাহারও নিকট প্রকাশ
করি নাই। কাষ যেমন চলিতেছিল, বাহতঃ তেমনই চলিতে লাগিল।

মুখোপাধ্যায় (তথনও রাজা হয় নাই ) আমার নিকট এক সন্ধির প্রস্তাব লইয়া আসেন। তিনি বলিলেন 'উভয়পক্ষেই আর এরপ বৃথা অর্থবায়ে লাভ কি ? আপনি নিজেই একটা মূল্য ধার্য্য করিয়া দিউন্। ফ্রোটিলাক্ষাপানী আপনার সমস্ত কারবার কিনিতে প্রস্তুত আছে।' আমি দেখিলাম যে, এ একটা মহাস্থযোগ উপস্থিত—এ স্থযোগ ছাড়া একেবারেই উচিত নয়। তথন যেরপ অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে কোন দিন আপনাআপনিই কায় গুটাইতে হইত, সে ক্ষেত্রে তাহা হইলে ত কিছুই পাওয়া যাইত না। অতএব এখন বেশ মানে-মানে—উদ্দেশ্যও সিদ্ধ ইউক, যা-হয় কিছু পাওয়াও যাউক। এইরপ ভাবিয়া চিপ্তিয়া আমি মগাবশিষ্ট চারিথানি জাহাজ ও তৎসংক্রান্ত সমস্তই ফ্রোটিলাকোম্পানীকে বিক্রেয় করিয়া দিলাম।

"ফোটিলাকোম্পানীর নিকট হইতে যাহা ন্যায় তাহাপেক্ষা অনেক বেশী টাকা পাইলেও, আমি আমার ঋণপরিশোধ করিতে পারিলাম না! খুব বিপন্ন হইয়া পড়িলাম; শেষে পালিত মহাশয় (ভার টি পালিত) সমস্ত পাওনাদারদের ডাকাইয়া তাহাদিগকে অনেক বুঝাইয়া হুজাইয়া দিলেন, তাহাতে আমার ঋণের বোঝা অনেকটা হালা হইয়া গেল। ইহার কিছুদিন পরে, তিনি নিজেই এ ভার গ্রহণ করিয়া এমন একটা বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, যাহাতে আমি একেবারেই ৠণমুক্ত হইয়া গেলাম। তিনি এখন দানবীর ভার ভারকনাথ পালিত, তাহার পরিচয় কে না জানে? কিন্তু তিনি যে আবার কেমন বন্ধুবৎসল, তাহা তাহার এই কাযেই লোক পরিচয় পাইবে। শুধু আমাকে নয়, এমনি কত লোককে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া যে তিনি তাহার "তারক" নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন, তাহার আর গণনা হয় না।



স্বৰ্গীয় শুৱ তাৱকনাথ পালিত

Sidofe



হইয়া আছে। সেই ছবি ছইখানি তোমার সন্মুখে ধরিলেই, এক মুহুর্তে তাঁহার প্রকৃত চঁরিত্র তোমার হারস্থম হইবে। প্রথম ছবিঃ—আমি তথন হিল্পুকুলে খুব নীচের ক্লাসে পড়ি। তিনি একদিন আমাদের ক্লাসের সন্মুখ দিয়া কি কাষে মহেশবাবুর ফার্স্ট-ক্লাসে যাইতেছিলেন। দেখিলাম তাঁহার চক্ষে ব্যাভেজ-বাঁধা। শুনিলাম,মেডিক্যাল কলেজের ফিরিস্কি ছাত্র-দিগের সহিত প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদিগের একদিন মারামারি হয়। সেইদিনকার মারামারিতে প্রেসিডেন্সা কলেজের ছই একজন ছাড়া সব ছাত্রই পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়। যাঁহারা পলায়ন করেন নাই, তন্মধ্যে পালিতমহাশয়ই সর্ব্বেধান। তিনি একাকী বহু ফিরিস্কির সঙ্গে লড়াই করিয়া গুরুতর রূপে আহত হইয়াছিলেন। তবু পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করেন নাই। এম্নি তাঁহার পৌরুষ-তেজ।

"আর এক ছবিঃ—তথন আমি স্কৃল কলেজ ছাড়িয়া বিষয়কার্য্যে লিপ্ত। সেই সময়ে একবার আমরা বজ্বা করিয়া গঙ্গাবন্ধে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। পালিতমহাশয়ও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। গ্রীম্মকাল। ভয়ানক গরম। আমরা কাম্রার পাটাতনে বিছানা করিয়া পাশাপাশি স্বাই রাত্রে নিদ্রা যাইতেছি। গরমে যুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় দেখি, পাজিতমহাশয় উঠিয়া বিসিয়া আমাকে তালপাতার পাথায় বাতাস করিতেছেন! কারণ, আমি নাকি গরমে খুব থামিয়া নিজিতাবভাতেই ছট্ফট্ করিতে ছিলাম, তিনি তাহাই জানিতে পারিয়া ছিলেন। কি সেহশীলতা! তাঁহার স্বভাবে কঠোরতা ও কোমলতার কি অপূর্ব্ব-সংমিশ্রণ ছিল!

"বজ্ঞাদপি কঠোরাণি মৃদ্নি কুস্থমাদপি"—

ভবভূতির এই কবি-কশ্পনা আমি কেবল পালিতমহাশ্যের মধ্যেই প্রতাক্ষ করিয়াছি।"

### ভারত সঙ্গীত-সমাজ-প্রতিষ্ঠা

3

### সংস্কৃত নাটক অনুবাদ

পূর্বেই বলিয়াছি, জ্যোতিবাবু এককালে শির সামুদ্রিক (Phrenology) বিছার খুবই চর্চা করিতেন। এই সময় "সাধনা"য় একবার এক বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল যে—হে-কোন ব্যক্তি জোড়াসাঁকো বাটাতে আসিয়া জ্যোতিবাবুর নিকট, ৭টা হইতে ১১টার মধ্যে মাথাপরীক্ষা করাইতে পারিবেন। লোকে হুজুগ্ চায়। ছইটি চারিটি দশ্টি করিয়া ক্রমশঃ লোকসংখ্যা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। শেষে এত লোক আসিতে আরম্ভ করিল যে, বেলা ছইটা তিনটা পর্যান্ত অনবরত প্রীক্ষা করিয়াও জিনি শেষ করিতে পারিতেন না।

অনেক দিন হইতে জ্যোতিবাবুর ইচ্ছা ছিল, বিভাসাগরমহাশয়ের ছবি আঁকেন ও তাঁহার মস্তক-পরীক্ষা করেন, কিন্তু এ স্থযোগ তাঁহার ঘটিয়া উঠে নাই। "বালকে" বিভাসাগরমহাশয়ের যে ছবি ও মস্তক-পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছিল, সেটা বিভাসাগরমহাশয়ের প্রচলিভ বাজারে বিক্রীত ছবি দেখিয়া আঁকা। একদিন কোন ক্রেক্সটি বিবাহ-সভায় জ্যোতিবাবুর সহিত বিভাসাগরমহাশয়ের সাক্ষাৎ হয়। জ্যোতিবাবু তাঁহার অভিপ্রায় জানাইলে, তিনি একদিন জ্যোতিবাবুকে তাঁহার বাসায় যাইতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার অল্পদিন পরেই, সমগ্র বঙ্গদেশ এবং বাঙ্গালী জাতিকে কাঁদাইয়া তিনি স্বর্গপ্রাণ করেন। জ্যোতিবাবুর এ সাধ আর পূর্ণ হইল না, এজন্ত তিনি এখন ও



বিত্যাসাগর মহাশয়ের শেষ-শয্যা

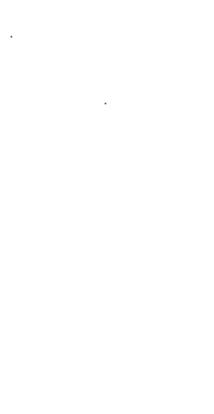

জ্যোতিবাবুর সঙ্গীতপ্রিয়তা, Phrenology ও চিত্রাঙ্কন-পটুতা লক্ষ্য করিয়া দিজেন্দ্রনাথ একবার একটি ব্যঙ্গ কবিতা রচনা ক্ররিয়াছিলেন, তাহা হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম (কবিতাটি অপ্রকাশিত)ঃ— "বেয়ালা কি মিঠে অমৃতের ছিটে

ঐ হাতটিতে ভনায়,

পিয়ানো ঢং ঢং

छ एः एः.

সেতার গুন্গুনায়।

মাথার তত্ত্ব খুঁজি, পুঁথি করেন পুঁজি,

মাথা পেলে আর কিছু চান না।

ল'ন্ যবে ছবি মনে ভূাবে কবি

"হইয়াছে, থামো—আলা,

চক্ষে আসিয়াছে মোর কারা !"

জ্যোতিবাবু বলেন, অভিলৌকিক রহস্ত-ব্যাপার জানিবার জন্ম তাঁহার একবার বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছিল। কোথাও কোনও প্রসিদ্ধ গণৎকার বা ভবিষ্যদ্বক্তা বা ঐ জাতীয় একটা-কিছু আসিয়াছে শুনিলেই, তিনি অমনি বন্ধুবান্ধবসহ সেইথানে গিয়া হাজির হইতেন। কিন্তু পনের-আনা ভাগই আন্দাজ ও বাকিটুকু ফাঁকি দেখিয়া অবিলম্বেই তাঁহার সে সথ মিটিয়া গিয়াছিল। কোষ্ঠীর ফলাফলেও তিনি আর বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন, 'এ সমস্ত ব্যাপার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি-অনুসারে পরীক্ষিত হওয়া উচিত।'

"প্ল্যাঞ্টে"র কাণ্ড দেখিয়া, তিনি কখনকখনও খুবই আশ্চর্য্য বোধ ক্রিয়াছেন। তিনি ব্লিলেন, "একবার আমার গুণুদাদা এবং ভগিনীপতি 'উ-ক্রাষ্ঠফলকে কৈলাস মুখুয্যের প্রেতাত্ম। ষ্চুনাথ

কর্মচারী। লোকটি থুবই মজলিসি ও স্থারসিক ছিল। তাহার প্রেতাআকে পরলোকের কথা জিজ্ঞাসা করায়, বলিলঃ—"আমি কত কণ্ঠ করিয়া, মরিয়া যাহা জানিয়াছি, আপনারা না মরিয়াই তাহা জানিতে চাহেন কোন সাহসে? আপনারা ত বড় মজার লোক দেখি?" তাহার পর অনেক পীড়াপীড়ি করায় সে পরলোক সম্বন্ধে যে হুই চারিটি কথা বলিয়াছিল, তাহা ভোমাকে বলিতেছিঃ—

"আপনারা যাহাকে "ইক্ষীয়ার" (sphere) বলেন, মৃতেরা মৃত্যুর পর সেইরূপ এক-এক ইক্ষীয়াক্ষে গমন করে।"

"সকলেরই যাত্রা-পথ এক।"

"প্রথমে কিছুকাল নিদ্রাবস্থায় থাকে।"

"এখানে, মশায়, আরু যাই থাক্, পেটের জালা নাই।"

"যে ঘরে এই সব কাণ্ড হইতেছিল, সেই ঘরে কর্মিন হইতে জমিদারীসংক্রান্ত দরকারী একটা কাগজ খোঁজ করিয়াপাওয়া যাইতেছিল না।প্রেতাত্মাকে আমরা সেই কাগজখানির সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলাম। উত্তর পাইলাম—জলের পাইপ্তয়ালা অমুক বাক্তির নিকট খোঁজ করন, পাবেন। স্থামরা অতিশয় আশ্চর্যান্তিত ইইয়া গেলাম। পরে দেখা গেল যে—সেই পাইপ্তয়ালার বিল প্রভৃতি কতকগুলি কাগজের সঙ্গে উক্ত কাগজখানিও ভুলক্রমে চলিয়া গিয়াছিল।"

এবস্থাকার সথ যথন মিটিল, তথন জ্যোতিবাবু আবার সঙ্গীতে মনোনিবেশ করেন। সহজ ও সরল প্রণালীতে কিরূপে গানের স্বর্গলিপি হইতে পারে, এই দিকে তাঁহার দৃষ্টি প্রথম আরুষ্ঠ হইল। এইজন্ম প্রথম প্রথম "ভারতী"তে জ্যোতিবাবু সংখ্যামাত্রিক স্বর্গলিপিপদ্ধতি প্রকাশ করিতেন। পরে তাহা অপ্রেস্থা সরল এবং শিক্ষার্থীরও বোধগম্য ক্রি

স্থাবিষ্ণার করিলেন। সেগুলি সে সময় "সাধনা"য় প্রকাশিত হইত। এই শেষোক্ত পদ্ধতিই এখন সর্ব্বসাধারণে গৃহীত এবং প্রচলিত।

এই সময় জ্যোতিবাবু সত্যেন্দ্রনাথের নিকট সেতারায় গমন করেন। সেথানে গিয়া একজন মারাঠী পশুতের নিকট তিনি মারাঠী ভাষা শিথিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই মারাঠী শিক্ষার ফলে তিনি তৎকালের "সাধনা"য় মারাঠী ও বাঙ্গলা ভাষার তুলনা করিয়া সমালোচনামূলক একটি প্রবন্ধ লিথিয়াছিলেন। শ্রীষুক্ত দন্তাত্তম বলবন্ত পারস্লীস্ প্রণীত "বাঁশি সংস্থান মহারাণী লক্ষ্মীবাই সাহেব হাাচে চরিত্র" গ্রন্থ হইতে গ্রন্থকারের অনুমতি লইয়া, তিনি "বাঁশির রাণী" লেগেন। "চল্রে চল্ সবে ভারতসন্তান, মাতৃভূমি করে আহ্বান" এই বিখ্যাত গান্টিও এই সময় এই সেতারাতেই প্রতিত হয়।

জ্যোতিবাবু বলিলেন, "একদিন মেজ'বৌঠাকুরাণী আমায় বলিলেন—'অনেকদিন তুমি নাটক রচনা কর নাই—একথানা নাটক এই
থানে লিথে ফেল।' অশ্বমি বলিলাম—এখন আমার মাথায় কোন' প্রট্
নাই; লেখা হইবে না। তিনি শুনিলেন না; জবরদন্তি আমাকে
একটা ঘরে প্রিয়া, তারকদাদার (শুর্ পালিতের) কলা লীল্কে
আমার পাহারায় নিযুক্ত করিয়া, দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। যতক্ষণ নাটক না লেখা হইবে, ততক্ষণ আর আমার মুক্তি নাই। দায়ে
পড়িয়া এইরূপে "হিতে বিপরীত" রচিত হইল। এই ক্ষুদ্র নাটিকাখানি
পরে আমাদের বাড়ীতে ও সঙ্গীতসমাজে বহুবার অভিনীত হয়।"

পুনার সভোক্রনাথের নিকট অবস্থান কালে, তথাকার "গায়ন-সমাজ" দেখিয়া কলিকাতায় তদমুরূপ একটি সভাস্থাপন করিতে জ্যোতিবাবর ইচ্চা হয়। কলিকাতায় ফিবিয়া তিনি "গায়ন-সমাজে"ব বাঙ্গলা দেশে সঙ্গীতশিক্ষা, সঙ্গীত অধ্যাপনা, তাহার প্রচার এবং বাঙ্গলার অভিজাত ও মধ্যবিত্ত লোকদের মধ্যে সন্তাবস্থাপন।

তদমুদারে শীঘ্রই এক অনুষ্ঠানপত্র প্রস্তুত হইল। সকল সংবাদপত্রেই এই অনুষ্ঠানপত্র এবং উক্ত সভার উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপিত। হইল।
দেশের অনেক সুধী এবং দেশহিতৈষী মহাত্মা এইরূপ একটি সমিতি বা
সভ্যের অভাব ও তরিবারণের আবশুকতাও ব্রিলেন। সভাস্থাপনকল্পে একটি কার্যানির্কাহক সমিতি গঠিত হইল। চাঁদার জন্ম জ্যোতিরিজ্ঞনাথ ধনীদের দারস্থ হইলেন। কেহ সহস্র, কেহ পঞ্চশত, কেহ
বা তুইশত রজতমুদ্রা দান করিবেন বলিয়া স্বাক্ষর করিলেন। জ্যোতিরিজ্ঞনাথ নিজ পরিবার হইতেই দ্বিসহস্রেরও অধিক টাকা সংগ্রহ করিয়া
দিয়াছিলেন। সভা স্থাপিত হইল, নাম হইল—"ভারত সঙ্গীত সমাজ।"

প্রথমে সমাজ স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের বাটীতেই বসিত।
সকলশ্রেণীর লোকেই এই সমাজের সভা হইতে লাগিলেন। সম্মিলিত
উল্পমে এবং ঐকান্তিক আগ্রহে বেশ কাষ্য চলিতে লাগিলে; সমাজও
নিজের উদ্দেশ্যপথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল। কোনও গুণীব্যক্তি কলিকাতায় আসিলেই, এই সমাজে তাঁহার গানবাজনা হইত। কলিকাতার
আনক বড়লোক এবং মধ্যবিত্ত গৃহস্থ নিয়মিতভাবে সভায় যোগদান
করিতেন এবং পরম্পর বেশ মেলামেশাও হইত। কিন্তু বাঙ্গালীর
সমবেত কার্য্যে দেবতার অভিশাপ আছে, সেই অভিশাপের ফলে
অনতিবিল্মেই মতদ্বৈধ ঘটিল এবং সমাজও ছই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল।

এবারকার দলাদলিতে বেশ গাঢ় রকমের একটু ঢলাঢলিও হইল। একদল অন্তদলকে "সঙ্গীতসমাজ" হইতে নির্বাসিত করিতে চায়,



শ্রীযুক্ত সত্যেশ্রনাথ ঠাকুর I. C. S.



জ্যোতিবাব তথন পুলিশকোর্টের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, তিনিও হই-লেন সাক্ষী। তুমুল মোকদমা চলিল। যাহা কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল, এই গৃহবিবাদে প্রায় সমস্তই ব্যয়িত হইল। প্রথম দল মোকদমায় হারিয়া গৃহচ্যুত হইলেন।

বিজেতারা দিংহমহাশয়ের বাটীতেই আখ্ড়া চালাইতে লাগিলেন। প্রথমতঃ সন্ত সম্বাকদ্মা জিতিয়া যেরূপ উৎসাহ ছিল, পরে কপ্রের মত সেটা উবিয়া গেল—যেমন আমাদের সকল কাযেই গিয়া থাকে।

জ্যোতিবাবু বলিলেন—"হারিয়া অবধি অন্ত দলের উৎসাহ দিওব উদাপিত হইন; অন্তর বাড়ী ভাড়া লইয়া সেইথানে "ভারত সঙ্গীত-সমাজ" নামে সমাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইল। এথনও সেই বাড়ীতেই "ভারত সঙ্গীত-সমাজ" চলিতেছে। এবার এ-দলের পৃষ্ঠপোষক হইলেন, কুমার মন্মথনাথ মিত্র। মিত্র মহোদ্বের সাহায্যেই সঙ্গীত-সমাজ হারিয়াও জিতিয়াছিল, এবং আজও তাহা সেই পাষাণভিত্তির উপরেই দঙায়মান। কুমার প্রথম হইতেই সঙ্গীত-সমাজকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়া আদিতেছেন; তাঁহার সহাত্ত্তি ভিন্ন আজ পর্যান্ত কথনই ইহার অন্তিম্ব থাকিত না। তবে সঙ্গীত-সমাজ আপনার উদ্দেশ্য বেকতদ্ব সফল করিয়াছে—তাহা দেশের জনসাধারণ বিচার করিবেন।"

সঙ্গীত-সমাজে "অশ্রমতী" "পুন্ব সস্ত" "বসন্তলীলা" "হিতে বিপরীত" "অলীকবাবু" প্রভৃতি বইগুলি বহুবার অভিনীত হইয়াছিল।

সঙ্গীত-সমাজের সহিত জ্যোতিবাবুর সম্বন্ধ যথন খুব খনিষ্ঠ, সেই সময়ে দোয়ার্কিনদিগের ব্যয়ে "বীণাবাদিনী" নামে, তিনি সঙ্গীতবিষয়ক একথানি মাসিকপত্র সম্পাদন করেন। এথানি বৎসর-ছই চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়।

তাহার পর ত্রিপুরার স্বর্গীয় নৃপতি রাধাকিশোর মাণিক্য-দেববর্মন্ বাহাত্তর জ্যোতিবাবকে সঙ্গীতবিষয়ক আর একথানি মাসিকপত্র সম্পাদন করিতে অনুরোধ করেন। এই অনুরোধক্রমেই জ্যোতিবাবু তথন "ভারত সঙ্গীত-সমাজ" হইতে "সঙ্গীত-প্রকাশিক।" নামে সঙ্গীতবিষয়ক একথানি মাসিকপত বাহির করেন। মহারাজা বাহাত্বর ইহার ব্যয়-নির্কাহার্থ মাসিক ৫০ টাকা করিয়া অর্থসাহায়া করিতেন। কাগজ থানি দশ বৎসর ছিল। মহারাজা বাহাত্বের আকস্মিক ও শোচনীয় মৃত্যুর পর বর্তমান মহারাজার সাহায়েও কিছুদিন চলিয়াছিল। পরে তিনি এই অর্থসাহায় রহিত করায়, কাগজও বন্ধ হইয়া যায়।

জ্যোতিবাবু "দঙ্গীত-সমাজের" সংস্রবে থাকিতে থাকিতেই, সংস্কৃত
নাটক গুলিকে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া ফেলেন। তিনি বলিলেন,
"একদিন মেজ'বোঠাকুরাণী আমাকে "শকুস্তলা" পড়িতে বলিলেন।
ইহার আগে আমি সংস্কৃত নাটক একথানিও পড়ি নাই। "শকুস্তলা"
পড়িয়া আমি বাস্তবিকই মুঝ হইয়া গেলাম। ভাবিলাম, এ জিনিষ
এখনও কেন বাঙ্গলা ভাষায় তর্জ্জমা হয় নাই। ছই এক জনকে অনুবাদ
করিতে অনুরোধও করিয়াছিলাম। কিন্তু কেহই তেমন গরজ করিলেন
না। আমি নিজেই আরম্ভ করিয়া দিলাম।"

১০০৬ হইতে ১০১১ সালের মধ্যেই যথাক্রমে "অভিজ্ঞান-শকুন্তলা" (১০০৬), "উত্তর-চরিত" "মুদ্রারাক্ষস" "রত্নাবলী" "মালতী-মাধব" (১০০৭), "প্রবোধ-চন্দ্রোদয়" "বেণী-সংহার" "মহাবীর-চরিত" "মালবিকাগ্নিমিত্র" "বিক্রমোর্বানী" "চণ্ড-কৌশিক" (১০০৮) "নাগানন্দ" (১০০৯) "বিদ্ধশাল-ভিজ্ঞিকা" "ধনজ্ঞর-বিজয়" (১০১০) "কর্পূর-মঞ্জরী" ও "মৃদ্ধকটিক" (১০১১) অমুবাদিত ও প্রকাশিত হয়।

## বেদ্ব্যাসের বিশ্রাম

জ্যাতিবাবু বলিলেন,—"ক্রমে ক্রমে আমার বাল্যসহচর বন্ধ্বান্ধব, একে একে সকলেই ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন। অবশেষে কৃষ্ণবিহারীও চলিয়া গেলেন। মধ্যে, ক্লঞ্বিহারীর সঙ্গে বড় একটা দেখা সাক্ষাৎও হইত না ; কিন্তু ইদানীং তাঁহার সহিত আমার বন্ধু যেন আরও গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি প্রতাহ সন্ধার সময় আমাদের বাড়ী আসি-তেন। আমরা ছাদের উপর মাত্র পাতিয়া ত্ইজনে মুথোমুখী বসিয়া মন খুলিয়া খুব গল করিতাম। একদিকে তাঁহার যেমন অগাধ পাণ্ডিত্য, অন্তদিকে তেমনি আবার তাঁহার হাদয়ও স্বেহমমতায় পরিপূর্ণ ছিল। তাঁহার অসাধারণ মনের বল ও আশ্চর্য্য কষ্টস্হিষ্ণুতা ছিল। যখন তাঁহার সায়েটিকা রোগের যন্ত্রণা বাড়িয়া উঠিত, তথন তিনি "ই**ণ্ডিয়ান** মিরারে"র জন্ম ইংরাজি প্রাবন্ধ লিথিয়া, দেই যন্ত্রণা ভূলিয়া থাকিতেন। তাঁহার বাঙ্গলা লেখা অভ্যাস ছিল না—কিন্তু পরে, সাধনার বলে, বাঙ্গলা লেখাতেও তিনি সিদ্ধহন্ত হইয়াছিলেন। বাঙ্গলাভাষায় "অশোক-চরিত্র" প্রভৃতি গ্রন্থ কৃষ্ণবিহারীরই রচনা।"

জ্যোতিবাবু স্বাস্থ্যলাভের জন্ম ইতিপূর্বের কয়েকবার রাঁচী আসিয়াছিলেন। বারকয়েক রাঁচী আসা-যাওয়াতে, রাঁচী তাঁহার থুব ভাল
লাগিয়াছিল। তাহার ফলেই তিনি এথানে এথন "শান্তিধাম" নির্মাণ
করিয়া বাস করিতেছেন।

জীবন কথা শেষ করিয়া তিনি বলিলেন, "যতদূর মনে পড়িল, তাহা ত' বলিলাম। এখন এইখানেই বেদব্যাদের বিশ্রাম! তোমার পাঠকেরাও হয়ত হাঁপ ছাড়িয়া বলিবেন—'রাম বল, বাঁচ্লাম'।"



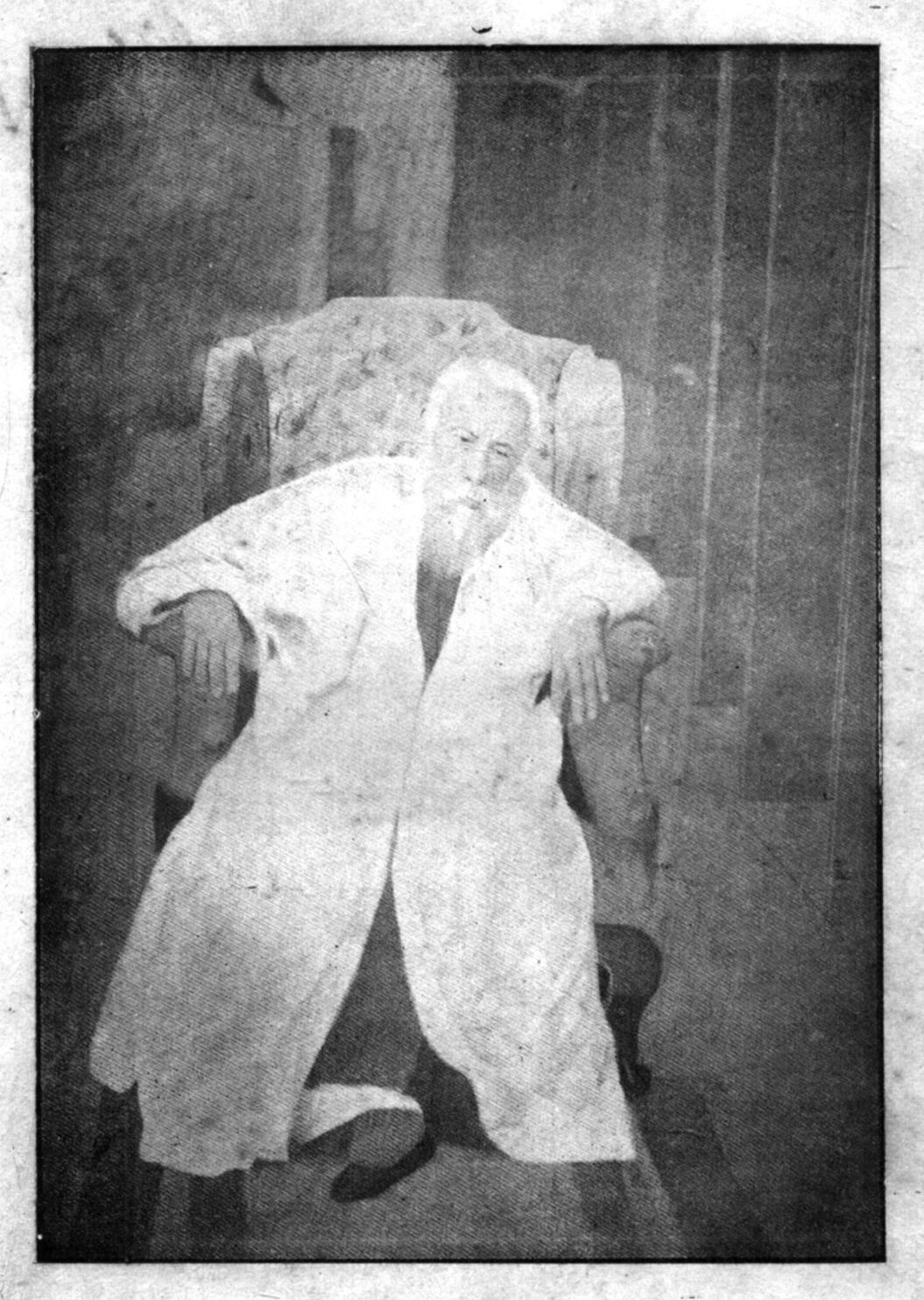

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (৮৭ বৎসর বয়সে)

### পরিশিষ্ঠ

#### তত্তবোধিনী পত্রিকার জন্ম-কথা

১৭৬৫ শকের, ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ ( সন ১২৫০ সালে, ১লা ভাদ্র তারিখে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৭৬১ শকে (১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে) মহর্ষি দেবেজনাথ প্রথম "তত্ত্ববোধিনী সভা" নামে এক সভাস্থাপন করেন; সে সভার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল যে, শান্ত্রগ্রহুসমূহের মর্ম বাঙ্গালী জনসাধারণের উপযোগী করিয়া দেশে তাহার স্থপ্রচার করা। এতংকল্লে সেই সঙ্গে সঙ্গে "তত্ত্বোধিনী পাঠশালা" নামে একটি পাঠশালাও খোলা হইল—যাহাতে কেবল বাঙ্গলা ভাষাই শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এ পাঠশালায় আর অন্ত কোনও ভাষার অধ্যাপনা হইত না।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে পাত্রী ডক্ রাজা রামমোহন রায়ের বিশেষ সাহায্যে বপ্রপ্রিতি স্লের পত্তন করিলেন। ডক্সাহেব তাঁর তেত্রিশ বংসর খ্রীধর্ম প্রচার কার্য্যের (১৮৩০—১৮৬৩ খ্রীব্দের) মধ্যে ছই বার মুরোপ ও আমেরিকা পরিভ্রমণ করে' অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করেন। সেকালে মুরোপ ও আমেরিকাতে খ্রীব্বেতর ধর্মকে, বিশেষত হিন্দুধর্মকে, অতি জঘত্ত মূর্ত্তিতে চিত্রিত করে' খ্রীধর্মের শ্রেষ্ঠিত প্রতিপাদন কর্লে, তথাকার দানশীল ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ স্বভাবতই খ্রীষ্টধর্মের সিংহাসন স্প্রতিষ্ঠিত কর্বার জত্তে, বিস্তর অর্থ-সাহায্য কর্তেন। পূর্ব্বাপর প্রায় সকল মিশনরীই এই সহজ উপায়ে আপনাপন ধর্মসম্প্রদায়ের সাহায্যকলে অর্থ-সংগ্রহ কর্তেন। ডক্সাহেবও এমন সহজ উপায়ের আশ্রমগ্রহণে বিধা

and India's missions (ভারত ও ভারতের ধর্মসম্প্রদায় সকল) প্রবন্ধে হিন্দুধর্ম এবং তৎসম্বন্ধে কৃতজ্ঞতার পাশ কাটাইয়া, ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তীব্র আক্রমণ ও কটুক্তি বর্ষণ করিতে কুন্তিত হন নি।

এই ঘটনায় দেবেক্তনাথের হৃদয়ে খুবই আঘাত লাগিয়াছিল। তাঁর হৃদয়ে ডফ্সাহেব কর্ক ব্রাহ্মসমাজের প্রতি নিন্দাবাদের প্রতিবাদ কর্বার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠ্ল। কিন্তু সে সময়ে না ছিল এমন কোন কাগজ যাতে তিনি আপনার মনোভাব সকল ব্যক্ত কর্তে পার্তেন, আর না ছিল এমন কোন বন্ধবান্ধব যাদের সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে পরামর্শ কর্তে পার্তেন। ১৭৬১ শকে (১৮৬৯ খঃ) তত্ত্বোধিনী সভা সবেমাত্র স্থাপিত হয়েছিল। পরে যখন ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সন্মিলনের ফলে তত্ত্বোধিনী সভা স্থাতিষ্ঠিত হোল এবং সেই সঙ্গে অন্তত ছোটখাটো একটি দল বেঁধে গেল, তখন দেবেক্তনাথ একথানি মাসিকপত্র প্রকাশের প্রস্তাব কর্তে সাহদী হলেন। এই পত্রিকার নাম হোল, তত্ত্বোধিনী পত্রিকা। ১৭৬৫ শকের ১লা ভাদ্র ইহার শুভ জন্মদিবস।

নামে অবশ্য ইহা তত্ত্বোধিনী সভার ম্থপত্র এবং সেই সভার তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হলেও, প্রকৃতপক্ষে ইহা দেবেন্দ্রনাথের নিজস্ব ছিল—
তিনিই ইহার সমৃদয় বায়ভার বহন কর্তেন। এই পত্রিকাপ্রকাশ
করায়, দেবেন্দ্রনাথের অল্প সাহস ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া য়ায় নি।
সে সময়ে বঙ্গদাহিত্যের এবং বঙ্গদাহিত্যপ্রিয় পাঠকেরও সম্পূর্ণ অভাবছিল। দেবেন্দ্রনাথের এটা বেশ জানা ছিল যে, এই পত্রিকাদ্বারা বঙ্গসাহিত্যও যেমন গ'ড়ে তুলতে হবে, তেমনি বঙ্গদাহিত্যের পাঠকেরও ফ্টি
কর্তে হবে। বঙ্গদেশের পক্ষে এরূপ একথানি মাসিকপত্র প্রকাশ করা
বল্তে গেলে একটি সম্পূর্ণ নৃত্রন ঘটনা। যে সকল উদ্দেশ্য নিয়ে পত্রিকা

উদ্দেশ গুলি বিবৃত হয়েছে। কি উচ্চআদর্শ নিয়ে যে তত্ত্বোধিনী পত্রিকা বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হয়েছিল, তাহা সেই ঘোষণাপত্রেই স্থপরিক্ট রয়েছে।

পত্রিকার সেই উদ্দেশুপরিচায়ক ঘোষণাপত্র নিম্নে উদ্ধৃত হোল--

"কোন নৃতন পত্রপ্রকাশ হইলে, সেই পত্রপ্রকাশের তাৎপর্য্য অবগত্ত হইতে অনেকে অভিলাষ করেন, অতএব তত্ত্বোধিনী সভার অধ্যক্ষেরা যে অভিপ্রায়ে এতৎপত্রিকার সৃষ্টি করিলেন, তাহার স্থুল বৃত্তান্ত এ স্থলে অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যাইতেছে।

"তত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য পরস্পর দূর দূর স্থায়ী প্রযুক্ত,সভার সমুদয় উপস্থিত কার্য্য সর্বাদা জ্ঞাত হইতে পারেন না, স্থতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের অমুশীলন এবং উন্নতি কি প্রকারে হইবেক ? অত এব তাঁহাদের এ সকল বিষয়ের অবগতি জন্ম এই পত্রিকাতে সভার প্রচলিত কার্য্যবিষয়ক বিবরণ প্রচার হইবেক।

"অনেক সভ্য দূরদেশবশত বা শরীরগত অস্তৃতাহেতু বা কোন কার্যাক্রমে অথবা অন্ত কোনও দৈববিপাকে ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইতে অশক্ত হয়েন, বিশেষত তাঁহাদিগের নিমিত্ত উক্ত সমাজের ব্যাখ্যান, সময়ে সময়ে এই পত্রিকাতে প্রকৃটিত হইবেক।

"মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক ব্রশ্বজ্ঞানবিষয়ে যে সকল গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাতে এইক্ষণে সাধারণের আকান্ধা হইয়াছে এবং অনেকে তাহার মর্ম জানিতে বাসনা করেন, অতএব সেই সকল গ্রন্থ এবং অন্ত যে কোন গ্রন্থ, যাহাতে ব্রশ্বজ্ঞানের প্রসন্ধ আছে, তাহা এই পত্রিকাতে উদ্ধৃত হইবেক।

"পর-ব্রহ্মের উপাসনার প্রকার এবং তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ জ্ঞাপনার্থে এবং সর্ব্বোপাসনা হইতে পরব্রহ্মের উপাসনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে, ইহা "বিচিত্র শক্তির মহিমাজ্ঞাপনার্থে স্বষ্ট বস্তুর বর্ণনা এবং অনস্ত বিশ্বের আশ্চর্যা কৌশল প্রকাশিত হইবেক।

"কুকর্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্ঠা না থাকিলে ব্রন্ধজ্ঞানে প্রবৃত্তি হয়। না, অতএব যাহাতে লোকের কুকর্ম হইতে নিবৃত্ত থাকিবার চেষ্ঠা হয়। এবং মন পরিশুদ্ধ হয় এমত সকল উপদেশ প্রদৃত্ত হইবেক।

"বৈষয়িক সম্বাদপত্রে পরমার্থনিত রচনাপ্রকাশের প্রথা না থাকাতে অনেক জ্ঞানীব্যক্তি আপনাদিগের অভিলয়িত রচনা প্রকাশ করিতে অশক্ত ছিলেন। অতএব এই পত্রিকাপ্রকাশ হইয়া তাঁহাদিগের সেই থিরতা এইক্ষণে নিবৃত্ত হইল এবং সর্ব্বসাধারণসমীপে মনোগত জ্ঞানালোকের প্রকাশ হইবার বিলক্ষণ উপায় হইল।

"এই অমূল্য পত্রিকা তাহার চিরজীবন, একবংদর কাল পর্যান্ত প্রতিমাদের প্রথম দিবদে উদিত হইয়া তত্ত্বোধিনা দভার সভ্যদিগের এবং তাহার বন্ধুদিগের মনোরঞ্জন করিবেন। যদি তাহারদিগের স্নেহের দ্বারা এই পত্রিকার পরমায়ু বৃদ্ধি হয়,তবে তৎকালে ইহার সমাচার দেওয়া যাইবেক।"

পত্রিকাতে রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী এবং অক্সান্ত ব্রহ্মজ্ঞান প্রসঙ্গী গ্রন্থকাশের কথা বড়ই সময়োপযোগী ও শিক্ষিতমণ্ডলীর চিতাকর্যক হইয়াছিল। রামমোহন রায়ের জীবিতকালে এ-দেশবাসী অনেকে তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর দেহান্তরপ্রাপ্তির পর এ-দেশের শিক্ষিতমণ্ডলী তাঁর মহন্ত উপলব্ধি করে, তাঁর প্রতি সম্মানপ্রদর্শনে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর গ্রন্থাবলীর প্রতি যে দেশের লোকের একটা টান হয়েছিল, তাহা উপরোক্ত ঘোষণাপত্র থেকে স্পষ্ঠ প্রকাশ পায়। তাই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী প্রকাশের কথা শিক্ষিতসম্প্রদায়ের কাছে বড়ই উপাদেয় লেগেছিল। তত্ত্বোধিনী



স্বৰ্গীয় দারকানাথ ঠাকুর



ঘোষণাপত্রের আরও হ'একটি বিষয় শিক্ষিত পাঠকসম্প্রনায়ের এবং সমগ্র হিন্দুসমাজের প্রীতিদৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনার্থে আমাদের শান্তের সার্যর্ম সংগ্রহ করা তাদের অন্তত্তর।

এইখানেই তত্ত্বোধিনী পত্তিকার এবং সঙ্গে-সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের সাম্প্রদায়িক ভাব দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু এর ফলে ব্রহ্মসভার পক্ষপাতী ও বিরোধী উভয় সম্প্রদায়ের বিবাদ-বিসম্বাদ ঘুচে গিয়ে মিলনের পথ প্রশস্ত হোল। শাস্ত্র-সাহায্যে ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন কর্বার কারণে আমাদের জাতীয় সম্মান পরিরক্ষিত হোল এবং সঙ্গে-সঙ্গে পত্রিকাও হিন্দুসমাজের আদরের সামগ্রী হয়ে উঠতে লাগ্ল।

তত্ববাধিনী পত্রিক। আর একটি বিষয়ের স্ত্রপাত করে বঙ্গের তদানীস্তন শিক্ষি চসমাজকে চমকিত করে তুলেছিল। বঙ্গভাষার বিজ্ঞানের বিষয় নিয়মিতরূপে আলোচনা কর্তে প্রবৃত্ত হওয়া সেকালের লোকদের কাছে খুবই নৃতন বোধ হয়েছিল। ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত স্ঠ বস্তুর বর্ণনা ও অনস্ত বিশ্বের আশ্চর্যা কৌশল প্রকাশ কর্বার অঙ্গীকারস্ত্রে বিজ্ঞানবিষয়ক নানা প্রবন্ধ সচিত্র হয়ে পজিকার অঙ্গ ভ্ষতি কর্তে লাগ্ল। আমরা জানি যে সেকালে বঙ্গের শিক্ষিত্তন গুলীর অনেকে এই সকল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের জন্ম তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রকাশ প্রতীক্ষা করে থাক্তেন। তাঁরা প্রথম প্রথম বিশ্বাসই কর্তে পারেন নি যে বঙ্গভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ স্বচাক্ষ্কপে লেখা যেতে পারে।

এই উন্নত বোষণাপত্র সমুথে রেথে তত্ববোধিনী পত্রিকা কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে স্বীয় কর্ত্তবাসাধন করে চল্তে লাগ্ল। দেবেন্দ্রনাথ একটি বংসর কারো সঙ্গে কোন প্রকার বিবাদ-বিসম্বাদে নামেন নি! প্রথমে তাঁর আশাই ছিল না যে, পত্রিকা এক বংসরেরও জন্ম লোকের হৃদয়-

ূত্ই বৎসর কাটিয়া গেল এবং পত্রিকার মতামতের উপর লোকে শ্রদ্ধা প্রকাশ কর্তে লাগ্ল। ডফ্সাহেব হিন্দুধর্ম ও বান্সমাজের উপর গালাগালি বর্ষণ করেছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ সেটা ভুল্তে পারেন নি 🛭 যথন, বল্তে গেলে, পত্রিকার পাঠক, তত্তবোধিনী সভার সভ্য এবং ব্রাহ্মসমাজের দীক্ষিত সভ্য নিয়ে একটি সম্প্রদায় স্থপ্রতিষ্ঠিত হোল, তথন দেবেক্রনাথ ডফ্সাহেবের সেই "India and India's Missions" পুন্তিকার প্রতিবাদে "Vedantic doctrines vindicated" এবং "Rational analysis of the Gospel" নামক ছইটি প্রবন্ধ লিথে পত্রিকায় প্রকাশ করেন। শুনেছি যে, শেষোক্ত প্রবন্ধে খৃষ্টের ঈশবুৰ পণ্ডিত হয়েছে দেখে ডফ্সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, তার নাম দিয়েছিলেন "The irrational paralysis of the Gospel"। পূর্বেই বলে এসেছি যে, ডফ্সাহেবের প্রচারগুণে তদানীন্তন শিক্ষিত-মণ্ডলীর অনেকে খৃষ্টধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। কেইই আশা কর্তে পারেননি যে, কোন' শিক্ষিত ভারতবাসী আবার হিলুধর্মের সমর্থনে লেখনীধারণে অগ্রসর হবেন। উপরোক্ত ছুইটি প্রবন্ধপ্রকাশের ফলে তত্ত্বোধিনী পত্রিকার শক্তিমতা শিক্ষিতসমাজে স্বীকৃত হোল। আর ডফ্সাহেবের সঙ্গে বাদান্নবাদের ফলে, তত্তবোধিনী সভার এবং সেই সভা যে ব্রাক্ষসমাজের সঙ্গে সন্মিলিত হয়েছিল, সেই ব্রাক্ষসমাজের ও জাতীয় হিন্দুভাব পরিকুট হয়ে পড়্ল। এইরূপে নানা উপায়ে বল্তে গেলে ভত্তবোধিনী পত্রিকাই এদেশে প্রথম জাতীয় ভাবের পত্তন করে দেয়।

তত্ত্বোধিনী পত্রিকা যে সকল উপায়ে বঙ্গসাহিত্যের শীর্ষস্থান অধিকার কর্তে সমর্থ হয়েছিল, গ্রন্থ-সভা সেই সকল উপায়ের অন্তত্তর। পত্রিকা প্রথম প্রকাশ হবার কিছুকাল পরে "এসিয়াটিক সোসাইটী"র প্রদর্শিত Committee) সংস্থাপিত হোল। সেই সভাতে কোন্ কোন্ প্রবন্ধ
পত্রিকাতে প্রকাশের উপযোগী, তাহাই বিবেচিত হোত। পাঁচ জনের
বেশী এই সভার সভ্য "গ্রন্থাক্ষ" থাকা নিয়ম ছিল না। একজন
গ্রন্থাক্ষ অবসর গ্রহণ কর্লে, অপর একজন মনোনীত হয়ে তাঁর স্থান
অধিকার কর্তেন। রাজেক্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচক্র বিভাগাগর, ভামাচরণ
মুখোপাধ্যায়, আনন্দরুষ্ণ বয়, রাজনারায়ণ বয়, প্রাধর বিভারয়, রাধাপ্রসাদ রায়, দেবেক্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি সমসাময়িক স্থনামধন্ত মহোদয়গণ
এই সভার সভ্য ছিলেন। সভার নিয়ম এই ছিল য়ে, পত্রিকার জন্ত
প্রেরিত প্রবন্ধ অধিকাংশের মনোনীত হলে, প্রয়োজন মত পরিবর্ত্তন
সহকারে পত্রিকায় প্রকাশিত হবে। অন্তের কথা দূরে থাকুক—বিভাসাগর
মহাশয় বা দেবেক্রনাথের রচিত প্রবন্ধও অধিকাংশ সভ্যের সম্মতিক্রমে
প্রকাশিত হোত।

তত্তবাধিনী পত্রিকার স্থায়িত্বলাভের প্রধান কারণ একটি মুদ্রাযন্ত্র লাভ। মাসিকপত্র, স্বল্লবায়ে নিয়মিত প্রকাশ কর্তে ইচ্ছা কর্লে নিজের একটি মুদ্রাযন্ত্র নিতান্তই আবশুক। প্রয়োজন বুঝে, রমাপ্রসাদ রায় অক্ষরাদি উপকরণসহ একটি মুদ্রাযন্ত্র তত্তবোধিনী সভাকে প্রদান করেছিলেন। এই মুদ্রাযন্ত্র ব্রাহ্মসমাজের যে কি পর্যান্ত উপকার সাধন্ত্র করেছে, তার ইয়তা হয় না। সময়ে সময়ে এই মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে লব্দ অর্থের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের প্রাণরক্ষা হয়ে গেছে। আজও এই মুদ্রাযন্ত্রটি আদিব্রাহ্মসমাজের আয়ের পথ উল্কে রেখেছে। কলিকাতার হেছ্য়াণ্ তলার যে বাড়ীতে রামমোহন রায়ের স্কৃল বসিত, সেই বাড়ীতে তব্দ-বোধিনী সভার যন্ত্রালয় প্রথম স্থাপিত হয়।

তত্তবাধিনী পত্তিকার প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ কর্লেই অক্ষয়কুমার দত্তের কথা স্বতই মনে আসে। পত্তিকার প্রথমাবস্থার সঙ্গে অক্ষয়কুমার

#### জ্যোতিরিক্সনাথ

দত্তের জীবনের কথা অচ্ছেন্ত বন্ধনে গ্রাথিত। প্রথম অবধি দ্বাদশ বংসর কাল একাদিক্রমে অক্ষরবাবু পত্রিকার সম্পাদনকার্য্যে ব্রতী ছিলেন। বলা বাহুল্য যে, সম্পাদকের ক্ষমতার উপরেই যে কোন সম্বাদপত্র বা সাময়িক পত্রের উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করে। অক্ষয়বাবুর মত সম্পাদক না পেলে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা শিক্ষিতসমাজে নিজ শক্তি প্রতিষ্ঠিত কর্তে পার্ত কি না সন্দেহ। অক্ষয়বাবুকে নির্কাচিত করে পত্রিকার সম্পাদনে নিযুক্ত কর্বার জ্ঞা, বঙ্গদেশ দেবেক্রনাথের নিকট ঋণী। পত্রিকাসম্পাদক ,তথন গ্রন্থসম্পাদক নামে অভিহিত হতেন। দেবেক্রনাথই গ্রন্থসম্পাদকের বেতন বহন কর্তেন। বোধ হয় সেই কারণে, পত্রিকায় দেবেক্সনাথেরই মতানুযায়ী প্রবন্ধ সকল প্রকাশিত হোত, অক্ষত তাঁর মতবিরোধী কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত না।

অক্ষরবাবৃকে গ্রন্থসম্পাদক পদে নিয়োগ সম্বনীয় কথাটি এই:—
"কোন্ ব্যক্তিকে ইহার (পত্রিকার) সম্পাদকতার ভার অর্পণ করা

যায়, এই গুরুতর বিষয়টি সভার বিবেচ্য হইলে, অবশেষে ন্থিরীকৃত হইল

যে প্রার্থীগণ 'বেদান্ত ধর্মাতুরাগী সন্ধ্যাসধর্মের এবং সন্ধ্যাসীদিগের প্রশংসাবাদ' এই বিষয়টি অবলম্বন করিয়া এক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া জ্রীদেবেজ্রনাথ
ঠাকুর মহোদয়ের নিকট প্রেরণ করিবেন। যাহার প্রবন্ধ সর্কোৎকৃত্ত হইবে,
তিনিই সম্পাদকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। ভবানীচরণ সেন, অক্ষয়কুমার

দত্ত প্রভৃতি কৃতবিষ্ণ ব্যক্তিগণের মধ্যে ইহার প্রতিযোগিতা হয়। অক্যবাবুর প্রবন্ধটি সর্কোৎকৃত্ত বলিয়া বিবেচিত হইল, ইনিই ঐ কার্য্যে নিযুক্ত
হয়েন।"

দেবেজনাথ অক্ষয়কুমারের রচনা "অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও মধুর" বলিয়া উল্লেখ করিয়া, বলিয়াছেন—"আমি মনে করিলাম, যদি মতামতের সম্পাদন করিতে পারিব। ফলতঃ তাহাই ঘটিল। আমি অধিক বেতন দিয়া অক্ষরবাবুকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম। তিনি যাহা লিখিতেন, তাহাতে আমার মত-বিরুদ্ধ কথা কাটিয়া দিতাম এবং আমার মতে তাঁহাকে আনিবার অন্ত চেষ্টা করিতাম। কিন্ত তাহা আমার পক্ষেবড় সহজ ব্যাপার ছিল না। \* \* \* \* ফলতঃ আমি তাঁহার আয় লোককে পাইয়া, তত্ত্ববোধনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি । অমন রচনার সোষ্ঠব তৎকালে অতি অল্প লোকেরই দেখিতাম।"

উনিশ বৎসর বয়সে অক্ষয়কুমারের পিজ্বীরেরাগ হয়। সে জন্ম তাঁহার সাংসারিক অবস্থা আরও থারাপ হওয়ায়, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া লেথাপড়া পরিত্যাগ করিতে হয়। স্কৃল ছাড়্বার পর **অক্ষয়বার্ দারক**া-নাথ ঠাকুর মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষকতায় নিযুক্ত হয়েন। এই সময়ে তিনি মুক্তারাম বিভাবাগীল ও বাসগ্রামের গোপীনাথ ভট্টাচার্য্যের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেন। কিছুকাল পরে সংবাদ-প্রভাকরসম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অনুরোধে বাঙ্গালা গগু লিখিতে আরম্ভ করেন। একদিন অবসরমত ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহাকে দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী সভায় আনিয়া, তীহাকে সভাশ্রেণী ভুক্ত করিয়া দেন। পরে তত্তবোধিনী পাঠশালা স্থাপিত হইলে, অক্ষরকুমার আট টাকায় আরম্ভ করিয়া, তুই এক মাদের মধ্যেই চৌদ্দ টাকা বেতনে তাহার শিক্ষক পদে নিযুক্ত হয়েন। এই সময়ে তিনি একথানি ভূগোল রচনা করেন। ১৬৭৪ শকে (১৮৪২ খৃষ্টাব্দে) তিনি টাকীর প্রসন্নকুমার ঘোষের সহযোগিতায় "বিভা-দর্শন" নামে একখানি মাদিকপত্র প্রকাশ করেন। েইহা ছয় মাস কাল মাত্র জীবিত ছিল। ১৭৬৫শকে তত্ত্বোধিনী পাঠ-শালা বাশবেড়ে গ্রামে স্থানান্তরিত হইলে, অক্ষরবার সেথানে যাইতে

মাসিক ষাঠ টাকা বেতনে ইহার সম্পাদকতায় নিযুক্ত হয়েন। অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে এত স্নেহ চক্ষে দেখিতেন যে, পরে তিনি পত্রিকার কারণে দেড়শত টাকা বেতনের পদও গ্রহণ করিতে জন্মীকার করিয়াছিলেন। ১৭৭৭শক পর্যন্ত দ্বাদশ বৎসর কাল তিনি পত্রিকার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। ১৭৭৭শকে কলিকাতা নর্ম্মালস্কৃল স্থাপিত হইলে ঘটনাচক্রে পড়িয়া, বিভাসাগর মহাশয়ের অন্বরোধে তাহার প্রধান শিক্ষকের পদস্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই বৎসর অবধিই তিনি শিরোকরোগে আক্রান্ত হইয়া, বালী গ্রামে গঙ্গাতীরে বাস করিতে থাকেন।

তম্ববোধনী পত্রিকা সম্পাদন দ্বারা অক্ষয়বাবুর আয় কিছুই অধিক হইত না, কিন্তু তিনি তৎপ্রতি জক্ষেপ না করিয়া কার্যান্তর পরিহার পূর্বক, নিয়তই উহার উন্নতিবর্দ্ধনার্থ চেষ্টা করিতেন। ঐ চেষ্টা সফল কর্ণাশ্যে স্বয়ং নানাবিধ ইংরাজী গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, ফ্রাসী ভাষা শিক্ষা করেন, এবং মেডিক্যাল কলেজে গমন করিয়া তুই বংসর কাল রসায়ধ্ ও উদ্ভিদ্-শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করেন।

তত্তবোধিনী পতিকার এক সময়ে १০০ জন গ্রাহক ছিল। তাহা কেবল এক অক্ষয়বাবুর দারা। অক্ষয়কুমার দত্ত যদি সে সময়ে পতিকা সম্পাদন না করিতেন, তাহা হইলে তত্তবোধিনী পতিকার এরূপ উন্নতি কথনই হইতে পারিত না।

্ৰই ত্ৰুবোধিনী পত্ৰিকাই দেবেক্তনাথের সৰ্ব্যপ্ৰধান স্মৃতিস্তন্ত ।

্ ১৩২২ সালের ভাদ্রের (৮৬৫ সংখ্যক) তত্ত্বোধিনী পত্রিকার, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীক্রনাথ ঠাকুর বি. এ, তত্ত্বিধি মহাশয় লিখিত "তত্ত্বোধিনী পত্রিকা প্রত্যক্ষক্ষার দকে"প্রবন্ধ ক্রমের প্রেয়াক মহাশ্যের জ্যুম্ভিক্সের দক্ষিক ট **শ্রীযুক্ত বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায়** প্রণীত

## সপ্তস্ত্ৰা

( কাব্যগ্ৰন্থ )

চারিখানি হাফ্টোন চিত্র সম্বাজত মূল্য এক টাকা

# প্ৰসাল্য

(ছোটগল্প)

আটটি বিখ্যাত ছোটগল্লের বই মূল্য আট আনা

# यन्ति

(কাব্যগ্রন্থ)

প্রথম সংস্করণ শেষ—বিতীয় সংস্করণ মূল্য দশ আনা

23-79

(কবিতা)

শতাধিক ছোট ছোট কবিতা মূল্য চারি জানঃ

–প্রাপ্তিস্থান–

শিশির পাব্লিশিং হাউস্, কলেজ খ্রীট মার্কেট; গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ কর্ণওয়ালিস খ্রীট, চক্রবর্তী চ্যাটার্জী এণ্ড কোং, ১৫ বলেজ স্বোয়ার; এবং গ্রন্থকার C/o "মানসী ও মর্মা বানী"র সম্পাদক।